

# কথা ও কাহিনী

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা 少00%: 19年

কাহিনী, কথা : মোহিতচন্দ্ৰ সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্ৰন্থের অন্তর্গত : ১৩১০
কথা ও কাহিনী : বতন্ত্র সংস্করণ ইন্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস : ১৯০৮
কথা ও কাহিনী : বিশ্বভারতী পুনর্মুষণ : ১৩০২, ১৩০৪, ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩০৮
১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪৬, ১৩৪৪, ১৩৪৫, ১৩৪৭, ১৩৪৮, ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫০
১৩৪১, ১৩৫২, ১৩৫৪, ১৩৫৪, ১৩৫৫, ১৩৫৮, ১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৩
১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ১৩৭৬, ১৩৭৩, ১৩৭৫
১৩৭৮, ১৩৮০, ১৩৮০, ১৩৮১, ১৩৮২, ১৩৮৩, ১৩৮৪
১৩৮৬, ১৩৮৬, ১৩৮৮, ১৩৯১, ১৩৯২

ভাদ্র ১৩৯৮

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীস্থাংশুশেখর ঘোষ বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭ মূদক শ্রীচঞ্চল ঘোষ বর্ণাক্ষর। ৩০/১এ কলেজ রো। কলিকাতা ১

# **সূ**চীপত্ৰ

|                                  | কথা       |              |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| কথা কও, কথা কও                   | •••       |              |
| শ্ৰেষ্ঠ ভিন্দা                   | , <b></b> | >>           |
| প্রতিনিধি                        | •••       | ٠            |
| ব্ৰা <b>ন্দ</b>                  | •••       | २ऽ           |
| ম <b>ন্ত</b> কবিক্ৰয়            | •••       | २७           |
| <b>পূ</b> জারিনী                 | •••       | ৩১           |
| ভাতিসার                          | •••       | ্ ৩৭         |
| পরিশোধ                           | •••       | 8 २          |
| সামান্ত ক্তি                     | •••       | ee           |
| <b>भृ</b> गाञ्चाश्चि             | •••       | •>           |
| मृनाथाशि<br>नगरनची               | •••       | <b>66</b>    |
| অপমানবর                          | •••       | <del>U</del> |
| <u> খামীলাভ</u>                  | •••       | · <b>૧</b> ૨ |
| স্পৰ্নমণি                        | •••       | 10           |
| वनी वीव                          | •••       | ,<br>96-     |
| মানী                             | •••       | be.          |
| প্রার্থনাতীত দান                 | •••       | ۲۵           |
| রাজবিচার                         | •••       | ۵۰           |
| <del>ওক</del> গোবি <del>ন্</del> | •••       | ζ¢           |
| শেষ শিক্ষা                       | •••       | 22           |

| নকল গড়  | ••• | >.6   |
|----------|-----|-------|
| হোরিখেলা | ••• | >>•   |
| বিবাহ    | •   | 220   |
| বিচারক   | ••• | 757   |
| পণরক্ষা  | ••• | . >२० |
|          |     |       |

# কাহিনী

| কত কী যে আসে      | •••   | 203         |
|-------------------|-------|-------------|
| গানভ <del>ৰ</del> | •••   | 300         |
| পুরাতন ভূত্য      | •••   | ১৩৭         |
| ছুই বিঘাজনি       | •••   | 78•         |
| দেবতার গ্রাস      | •••   | 780         |
| নিফল, উপহার       | •••   | > 0 <       |
| <b>मीनमा</b> न    | •••   | ) ¢ ¢       |
| বি <b>শর্জন</b>   |       | <b>১</b> ৫৮ |
| জুতা-আবিষার       | • • • | ১৬৪         |

## উৎসর্গ

স্থাদ্বর শ্রীষুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্থ বিজ্ঞানাচার্য করকমণেবু

সত্যরত্ব তুমি দিলে— পরিবর্তে তার কথা ও কল্পনা মাত্র দিন্দু উপহার।

শিলাইদহ **অগ্রহারণ** ১৩•৬

### বিজ্ঞাপন

এই প্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেজ্রলাল
মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধলাহিত্য সম্বন্ধীর ইংরাজি গ্রন্থ হইতে
গৃহীত। রাজপুত-কাহিনাগুলি টডের রাজস্থান ও শিথ-বিবরণগুলি
ছই-একটি ইংরাজি শিথ-ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।
ভক্তমাল হইতে বৈশ্বব গরগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত
এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে— আশা করি,
সেই পরিবর্তনের জন্ম সাহিত্য-বিধান-মতে দগুণীর গণ্য হইব না।
[১০০৬]

## ক থা

কথা কও, কথা কও। অনাদি অতীত, অনস্ত রাতে কেন বলে চেয়ে রও কথা কও. কথা কও। যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগরতলে, কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় ভোমার জলে। সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর. কলকলভাষ নীরব ভাহার---তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন, তুমি তারে কোথা লও। হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও. কথা কও।

কথা কও, কথা কও।
তব্ব অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চর
রেখে বাও মোর প্রাণে।

হে অতীত, তুমি ভূবনে ভূবনে,
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
ম্থর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।

কথা কও, কথা কও।

কোনো কথা কভূ হারাও নি তুমি,

সব তুমি তুলে লও,

কথা কও, কথা কও।

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়

অদৃশ্র লিপি দিয়া

পিতামহদের কাহিনী লিথিছ

মজ্জায় মিশাইয়া।

যাহাদের কথা ভূলেছে সবাই

তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,

বিশ্বত যত নীরব কাহিনী

শুভিত হয়ে বও—
ভাষা দাও তারে, হে ম্নি অতীত,
কথা কও, কথা কও।

# শ্ৰেষ্ঠ ভিকা

#### অবদানগতক

অনাথপিণ্ডদ বৃদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন

"প্রভু বৃদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি"—
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদনিনাদে।
সন্ত মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্থে অরুণ সহাস্ত লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগনলগন
প্রাসাদে।

বৈতালিক-দল স্থপ্তিতে শয়ান এখনো ধরে নি মাঙ্গলিক গান, দ্বিধাভরে পিক মৃতু কুহুতান কুহরে। ভিক্ষু কহে ডাকি, "হে নিদ্রিত পুর, দেহো ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর।" স্থপ্ত পৌরক্ষন শুনি সেই স্থর সাধু কহে, "শুন, মেঘ বরিষার নিজেরে নাশিয়া দেয় র্ষ্টিধার ; সব ধর্ম-মাঝে ত্যাগ ধর্ম সার ভুবনে।" কৈলাসশিথর হতে দূরাগত ভৈরবের মহাসংগীতের মতো সে বাণী মন্দ্রিল স্থুখতন্দ্রারত ভবনে।

রাজা জাগি ভাবে— বৃথা রাজ্য ধন ;
গৃহী ভাবে— মিছা তুচ্ছ আয়োজন ;
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।
যে ললিত স্থথে হৃদয় অধীর,
মনে হল, তাহা গত যামিনীর
শ্বলিত দলিত শুক্ষ কামিনীর
মালিকা।

বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে, ঘুম-ভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে অন্ধকার পথ কোতৃহল-ভরে নেহারি। "জাগো, ভিক্ষা দাও" সবে ডাকি ডাকি স্থু সৌধে তুলি নিদ্রাহীন আঁখি শৃশ্য রাজবাটে চলেছে একাকী ভিখারি।

ফেলি দিল পথে বণিকধনিকা

মৃঠি মৃঠি তুলি রতনকণিকা—

কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা

কেহ গো।

ধনী স্বৰ্ণ আনে থালি পূরে, পূরে—

সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে।
ভিক্ষ কহে, "ভিক্ষা আমার প্রভুরে

দেহো গো।"

বসনে ভ্ষণে ঢাকি গেল ধূলি,
কনকে রজনে খেলিল বিজুলি—
সন্ম্যাসী ফুকারে লয়ে শৃত্য ঝুলি
স্থনে—
"ওগো পোরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান্।
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যজনে।"

ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট—
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট—
আননে।
রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ;
মহানগরীর পথ হল শেষ—
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।

দীননারী এক ভূতলশ্যন,
না ছিল তাইার অশন ভূষণ—
সে আসি নমিল সাধুর চরণকমলে।
অরণা-আড়ালে রহি কোনোমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

ভিকু উপ্ব ভুজে করে জয়নাদ— কহে, "ধত্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ, মহাভিকুকের পুরাইলে সাধ পলকে।" চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর-স্থালোকে।

৫ কাতিক ১৩০৪

## প্রতিনিধি

আ্যাকওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরাজি
অমুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে
বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'তগোয়া ঝেণ্ডা'
নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে শিবাজি হেরিলা এক দিন-রামদাস, গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার ফিরিছেন যেন অন্নহীন। ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড— ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ ! সব যাঁর হস্তগত. রাজোশ্বর পদানত. তাঁরও নাই বাসনার শেষ! এ কেবল দিনে বাত্রে জল ঢেলে ফটা পাত্রে রুখা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে। ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে। তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি. বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে— **"গু**রু যবে ভি**ক্লা**-আশে আসিবেন দুর্গপাশে এই লিপি দিয়ো তাঁব পাযে।"

শুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে থেয়ে
কত পাস্থ কত অশ্বরথ—
"হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশের ভার
স্থেধ আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি, হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।"

সমাপন করি গান
 তুর্গদ্বারে আসিলা যখন
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
শুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অন্ত
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গোলেন রাজার পাশ;
কহিলেন, "পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন গুণ আছে তব গুণী।"

"তোমারি দাসতে প্রাণ আনন্দে করিব দান"
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, "এই ঝুলি লহো তবে ক্ষন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্লা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরন্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশর্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরোথরে;
ভাবে, ইহা মহতের লীলা।

তুর্গে বিপ্রাহর বাজে, ক্ষাস্ত দিয়া কর্ম-কাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।

একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি—

"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হাদয়ে হাদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্থধন চাহি।"

অবশেষে দিবসান্তে নগরের একপ্রান্তে

নদীকুলে সন্ধ্যাস্থান সারি-

ভিক্ষা-অন্ন রাধি স্থাধে গুরু কিছু দিলা মুখে,

প্রসাদ পাইল শিশ্য তাঁরি।

রাজা তবে কহে হাসি, "নুপতির গর্ব নাশি

করিয়াছ পথের ভিক্ষক:

প্রস্তুত রয়েছে দাস— আরো কিবা অভিলাষ,

গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।"

শুরু কহে, "তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ, অমুরূপ নিতে হবে ভার---

এই আমি দিমু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে

রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।

তোমারে করিল বিধি ভিক্সকের প্রতিনিধি,

রাজোশর দীন উদাসীন:

পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম.

রাজা লয়ে রবে রাজাহীন।

বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ-সহ

আমার গেরুয়া গাত্রবাস:

বৈরাগীর উন্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।"

কহিলেন গুরু রামদাস।

নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিল রামদাস—

"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস।
হৈ রাজা, রেখেছি আনি ভোমারি পাতৃকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।"

৬ কার্ডিক ১৩০৪

### ব্ৰাক্ষণ

### ছান্দোগ্যোপনিবং

#### ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে অন্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ; আসিয়াছে ফিরে নিস্তর আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ মস্তকে সমিধ ভার করি আহরণ বনান্তর হতে: ফিরায়ে এনেছে ডাকি তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিশ্বশান্ত-আঁখি শ্রান্ত হোমধেনুগণে: করি সমাপন সন্ধ্যাস্থান সবে মিলি লয়েছে আসন গুরু গৌতমেরে ঘিরি, কুটিরপ্রাঙ্গণে হোমাগ্রি-আলোকে। শুন্মে অনন্ত গগনে ধ্যানমগ্ন মহাশাস্তি: নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসিয়াছে শুর-কুতৃহলী নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভত আশ্রম উঠিল চকিত হয়ে: মহর্ষি গৌতম কহিলেন, "বৎসগণ, ব্রহ্মবিস্থা কহি. করো অবধান।"

হেনকালে অর্ঘ্য বহি
করপুট ভরি', পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক; বন্দি' ফলফুলদলে
ঝষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকঠে সুধাস্মিগ্ধ স্বরে,
"ভগবন্, ব্রহ্মবিছা-শিক্ষা-অভিলাষী
মাসিয়াছি দীক্ষা-ভরে কুশক্ষেত্রবাসী,
সত্যকাম নাম মোর।"

শুনি স্মিতহাসে
বন্ধায়ি কহিলা তারে স্নেহশাস্ত ভাষে,
"কুশল হউক সৌম্য। গোত্র কী তোমার
বংস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
বন্ধবিভালাভে।"

বালক কহিলা ধীরে, "ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে শুধায়ে আসিব কলা, করো অনুমতি।"

এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি গেল চলি সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার বনবীথি দিয়া পদব্রজে হয়ে পার ক্ষীণ স্বচ্ছ শাস্ত সরস্বতী— বালুতীরে স্বপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকৃটিরে করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা;
দাড়ায়ে হুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি
আ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণকুশল। শুধাইলা সত্যকাম,
"কহো গো, জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিমু দীক্ষা-তরে
গোতমের কাছে; গুরু কহিলেন মোরে,
বংস, শুধু ব্রাক্ষণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিছ্যালাভে। মাতঃ, কী গোত্র আমার।"

শুনি কথা মৃত্তকণ্ঠে অবনতমূথে
কহিলা জননী, "যৌবনে দারিদ্রাছথে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিলু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি ভাত।"

পরদিন

তপোবনতরুশিরে প্রসন্ধ নবীন

জাগিল প্রভাত; যত তাপসবালক
শিশিরস্থান্দির যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেফন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলিগান,
মধুপগুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণকণ্ঠে সম্মিলিত স্থর—
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য আশিস্ করি শুধাইলা তবে,
"কী গোত্র তোমার সৌম্যু, প্রিয়দরশন।"

তুলি শির কহিলা বালক, "ভগবন্, নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম জননীরে; কহিলেন তিনি, সত্যকাম, বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে, জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে— গোত্র তব নাহি জানি।"

শুনি সে বারতা

ছাত্রগণ মৃত্যুস্বরে আরম্ভিল কথা
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতক্রের মতো— সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিকার
লক্ষ্মাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন ; বাস্ত মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন কহিলেন, "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত্ত. তুমি বিজোন্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

## **ম**স্তকবিক্রয়

#### মহাবস্তবদান

কোশলরপতির তুলনা নাই,
জগং জুড়ি যশোগাথা।
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাই,
দীনের তিনি পিতামাতা।

সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে জ্বলিয়া মরে অভিমানে-"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে তাহারে বডো করি মানে ! আমার হতে যার আসন নীচে তাহার দান হল বেশি। ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে, এ শুধু তার রেষারেষি।" কহিলা, "সেনাপতি, ধরো কুপাণ, সৈত্য করে। সব জড়ো। আমার চেয়ে হবে পুণাবান. স্পর্ধা বাডিয়াছে বডো।" চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে— কোশলরাজ হারি রণে

রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুদ্ধলাজে পলায়ে গেল দূর বনে। কাশীর রাজা হাসি কহে তথন আপন সভাসদ-মাঝে, "ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন তারেই দাতা হওয়া সাজে।"

সকলে কাঁদি বলে, "দারুণ রাহ্
থ্রমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহ্
চাহে না ধর্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"
কাঁদিয়া কহে দশ দিক—
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শক্ররে ধিক্।"
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি—
"নগরে কেন এত শোক!
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক!
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়।

অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু,
শাস্ত্রে এই মতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগর-মাঝে,
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনকশত দিব তারে।"
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিন রাত—
যে শোনে আঁথি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
নলিনচীর দীনবেশে—
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে—
"কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ—
কোশলে যাব কোন্ মুখে।"
শুনিয়া রাজা কহে, "অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ ছুখে।"
পথিক কহে, "আমি বণিক্জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।

এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি কেমনে রব প্রাণ ধরি ! করুণাপারাবার কোশলপতি. শুনেছি নাম চারি ধারে— অনাথনাথ তিনি দীনের গতি, চলেছে দীন তাঁরি দারে।" শুনিয়া নুপস্থত ঈষৎ হেসে রুধিলা ন্যনের বারি. নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে কহিলা নিশ্বাস ছাডি --"পান্থ, যেথা তব বাসনা পুরে দেখায়ে দিব তারি পথ। এসেছ বহু ছুখে অনেক দুরে, সিদ্ধ হবে মনোরথ।"

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়ালো জটাধারী এসে।
"হেথায় আগমন কিসের কাজে"
নূপতি শুধাইল হেসে।
"কোশলরাজ আমি, বনভবন"
কহিলা বনবাসী ধীরে—

"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ দেহো তা মোর সাথিটিরে।" উঠিল চমকিয়া সভার লোকে. নীরব হল গৃহতল-বর্ম-আবরিত দারীর চোখে অঞ করে ছলছল। মৌন রহি রাজা ক্ষণেক-তরে হাসিয়া কহে, "ওহে বন্দী, মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে এমনি করিয়াছ ফন্দি। তোমার সে আশায় হানিব বাজ, জিনিব আজিকাব বলে-রাজা ফিরি দিব হে মহারাজ. সদয় দিব তাবি সনে।"

জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে বসালো নূপ রাজাসনে, মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—-'ধহা' কহে পুরজনে।

# পূজারিনী

অবদানশতক

নৃপতি বিশ্বিসার

নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর ।
শ্বাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্থূপ,
শিল্পশোভার সার ।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্থূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশক্র রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের প্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,

૭૨

সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে বৌদ্ধশাস্ত্ৰবাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজ্ঞাতশত্রু রাজপুরনারী সবে— "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার, এই ক'টি কথা জেনো মনে সার— ভুলিলে বিপদ হবে!"

্ৰ সৈদিন শারদ-দিবা-অবসান—

শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণাশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্প প্রদীপ থালায় বাহিয়া
বাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁডালো আসি।

শিহরি সভয়ে <u>মহিষী</u> কহিলা,

"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশক্র করেছে রটনা,
স্তুপে যে করিবে অর্থারচনা
শ্লের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে।"

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে

ব্যু অমিতার ঘরে।

সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর

বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,

তাঁকিতেছিল সে যতে সিঁতুর

সীমন্তসীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, "অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদপাত।"

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী;
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী,
চাহিয়া দেখিল ঘারে।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে

ফ্রন্সদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন করে কি মরণের পানে
ছটিয়া চলিতে আছে!"

দার হতে দারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘাথালি।
"হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি কয়—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।"
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

. . .

দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসোধ-'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরভিঘণটা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ ভিমিরে
তারা অগণ্য জলে।
সিংহত্নারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হল সমাধান"
ঘারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কাননমাঝারে
স্থূপপদমূলে গহন আঁধারে
স্থালিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো!

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তথনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, "কে তুই ওরে চুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"
মধুর কপ্তে শুনিল, "শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সে দিন শুভ্র পাষাণ্ফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সে দিন শারদ শ্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
ন্তুপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

১৮ আধিন ১৩০৬

## অভিসার

বোধিসত্বাবদান-কল্লভা

সন্নাসী উপগুপ্ত
মপুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন স্থ্য—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
ছুয়ার রুদ্ধ পোর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নৃপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
ক্রচ্ন দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাস্থানর চক্ষে।

নগরীর নটা চলে অভিসারে যোবনমদে মন্তা। অঙ্গে আঁচল স্থনীলবরন,
ক্রমুঝুমু রবে বাজে আভরণ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
থামিল বাসবদন্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুদ্র ললাটে ইন্দু-সমান
ভাতিছে স্লিগ্ধ শান্তি।

কহিল বমণী ললিত কপ্তে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
"ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর—
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর—
এ নহে তোমার শ্যা।"

সন্ধ্যাসী কহে করুণ বচনে, "অয়ি লাবণাপুঞ্জে, এখনো আমার সময় হয় নি, যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী, সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।"

সহসা ঝগ্ধা তড়িং-শিখায়
মেলিল বিপুল আস্থা।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শভা বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অউহাস্থা।

. . .

বর্ম তথনো হয় নাই শেষ,

এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মদির মন্দ্র। জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে, শৃশ্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্মা-আলোতে
সন্ম্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বার বার—
এত দিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসারবাত্রি।

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির-প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে—
আত্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে
ভাঁহার চরণোপান্তে।

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ। রোগমসী-ঢালা কালি তমু তার লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি আড়ফ্ট শির
 তুলি নিল নিজ অংক।
 ঢালি দিল জল শুক্ষ অধরে,
 মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
 লেপি দিল দেহ আপনার করে
 শীতচন্দনপক্তে।

ঝরিছে মুকুল, কৃজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামন্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী। সন্নাসী কয়,
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা"

## পরিশোধ

#### মহাবস্তবদান

"রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,
নহিলে, নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুগু রহিবে না দেহে!" রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বুজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী বণিক পান্থ, তক্ষশীলাবাসী;
অন্ম বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দম্ভাহন্তে খোওয়াইয়া নিঃম্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল অপেনার দেশে
নিরাশাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি।
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

সেই ক্ষণে

স্থন্দরীপ্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে প্রহর যাপিতেছিল আলস্থে কৌতুকে পথের প্রবাহ হেরি— নয়নসম্মুখে স্বপ্রসম লোকযাতা। সহসা শিহরি কাঁপিয়া কহিল খ্যামা, "আহা মরি, মরি, মহেন্দ্ৰিন্দিতকান্তি উন্নতদৰ্শন কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে! শীঘ্র যা লো সহচরী, বল গে নগরপালে মোর নাম করি— শ্যামা ডাকিতেছে তারে: বন্দী সাথে লয়ে একবার আদে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে দয়া করি।" শ্যামার নামের মন্ত্রগ্রণে উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে রোমাঞ্চিত; সত্তর পশিল গৃহ-মাঝে, পিছে বন্দী বজসেন নতশির লাজে আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্তভরে. "অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে অযাচিত অনুগ্রহ। চলেছি সম্প্রতি রাজকার্যে— স্তদর্শনে, দেহো অনুমতি।" বজুসেন তুলি শির সহসা কহিলা. "একি লীলা হে স্থন্দরী, একি তব লীলা! পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানচুখে করিতেছ অবমান!" শুনি শ্যামা কহে. "হায় গো বিদেশী পাস্থ, কৌতৃক এ নহে।

আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।" এত বলি সিক্তপক্ষা তুটি চক্ষু দিয়া সমস্ত লাগুনা যেন লইল মুছিয়া বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে. "আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে মুক্ত করে দিয়ে যাও।" কহিল প্রহরী, "তব অমুনয় আজি ঠেলিমু স্থন্দরী, এত এ অসাধ্য কাজ। হত রাজকোষ, বিনা কারো প্রাণপাতে নুপতির রোষ শান্তি মানিবে না!" ধরি প্রহরীর হাত কাতরে কহিল খ্যামা, "শুধু দুটি রাত বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো. এ মিনতি করি।" "রাখিব ভোমার কথা" কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দ্বীপ জ্বালা, লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বক্সসেন মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন ইফ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ ইঙ্গিতে রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে। বিশায়বিহবল নেতে বন্দী নির্থিল সেই শুভ্ৰ স্থুকোমল কমল-উন্মীল অপরূপ মুখ। কহিল গদ্গদস্বরে, "বিকারের বিভীষিকা-রজনীর পরে করপুত-শুকতারা শুভ্র-উধা-সম কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম— মুমুর্র প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি, নিষ্ঠরনগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী ?" "আমি দ্যাম্য়ী!"— রমণীর উচ্চহাসে চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে উন্মন্ত উৎকট হাস্ত শোকাশ্রুরাশিতে শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা, "এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা, কঠিন শ্রামার মতো কেহ নাহি আর।" এত বলি দুড়বলে ধরি হস্ত তার বজ্ঞসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তথন জাগিছে উষা বরুণার তীরে পূর্ববনান্তরে ; ঘাটে বাঁধা আছে তরী।

"হে বিদেশী, এসো এসো" কহিল সুন্দরী দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে. "হে আমার প্রিয়, শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো, তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী, জাবনমরণপ্রভু!" নৌকা দিল খুলি। চুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি আনন্দ-উৎসবগান। প্রেয়সীর মুখ তুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক বজ্রদেন শুধাইল, "কছো মোরে প্রিয়ে, আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে। সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী. এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী কত ঋণে।" আলিঙ্গন ঘনতর করি "সে কথা এখন নহে" কহিল স্বন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়্ভরে
ভূর্ণ স্রোভোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
সিক্তবন্তে, কাংস্থাটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট; কোলাহল

থেমে গেছে তুই তীরে, জনপদ-বাট পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট. সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাছার-তরে কর্ণধার। তব্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে ছায়ামগ্ন পক্ষীনীড় গীতশব্দহীন; অলস পত্ৰস শুধু গুঞ্জে দীৰ্ঘ দিন ; প্রকশস্তগন্ধহরা মধ্যাক্তের বায়ে শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল শ্বসায়ে অকস্মাৎ পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায় ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়, বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে, "ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া সাধিলে ছঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া। মোর লাগি কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে, পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে এই মোর পণ।" বস্ত্র টানি মুখোপরি "সে কথা এখনো নংহ" কহিল স্থন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল স্থদূরে নীরবে দিনের আলোকভরী চলি গেল যবে অন্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে লাগিল শ্রামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।

তক্লচতুর্থীর চন্দ্র অন্তগতপ্রায়— নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায় বিকিমিকি করে কীণ আলো: বিলিম্বনে তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে বীণার তন্ত্রীর মতো। প্রদীপ নিবায়ে ত্রীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে হেলিয়া বসেছে শ্যামা: পডেছে অবাধে উন্মক্ত স্থগন্ধ কেশরাশি, স্থকোমল ভরক্সিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল বিদেশীর, স্থানবিড় তন্দ্রাজ্ঞালসম। ৰহিল অকুটকণ্ঠে শ্যামা, "প্ৰিয়তম, তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ. স্থকঠিন, তারো চেয়ে স্থকঠিন আজ (म कथा (छामादा वला। मःक्लिप (म कव: একবার শুনে মাত্র মন হতে তব সে কাহিনী মুছে ফেলো— বালক কিশোর. উত্তীয় তাহার নাম, বার্থ প্রেমে মোর উন্মন্ত অধীর। সে আমার অমুনয়ে

তুব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে

দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোন্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।"

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহক্ষের স্থান্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তর্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিখিল পড়িল খসে; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহামাঝে; বাক্যহীন
বক্সসেন চেয়ে রহে আড়ফ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি— মাথা রাখি তার পায়ে
ছিল্লভাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিক্ষনচ্যুতা। মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জামু সবলে বাঁধিয়া বাহুপাশে, আর্ত নারী উঠিল কাঁদিয়া অশ্রুহারা শুক্ষবঞ্চে, "ক্ষমা করো নাথ, এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত .

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি বা করেছি তুমি ক্ষমা করে। "
চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বক্সসেন বলি উঠে, "মামার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলম্বিনী,
ধিক্ এ নিশাস মোর তোর কাছে ঋণী!
ধিক এ নিমেষপাত প্রতোক নিমেষে!"

এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গোলা তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুক্ষপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতি ক্ষণে। ঘন গুলাগন্ধ পুঞ্জীকৃত
বায়ুশৃত্য বনতলে; তরুকাগুগুলি
চারি দিকে আকাবাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হল চারি ধার;
নিস্তন্ধনিষ্ঠেসম প্রসারিল কর
লতাশৃত্থলিত বন। শ্রান্ত কলেবর
পথিক বিসল ভূমে।

কে তার পশ্চাতে

দাঁডাইল উপচ্ছায়াসম। সাথে সাথে অন্ধকারে পদে পদে তারে অমুসরি আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অমুচরী বক্তসিক্তপদে। তুই মৃষ্টি বন্ধ ক'রে গর্জিল পথিক, "তবু ছাড়িবি না মোরে ?" রমণী বিদ্যাৎ-বেগে ছুটিয়া পড়িয়া বন্থার তরঙ্গ-সম দিল 🖣বরিয়া আলিঙ্গনে কেশপাশে শ্রস্তবেশবাসে আদ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘননিশ্বাসে সর্ব অঙ্গ তার ; আর্দ্রগদ্যদবচনা কণ্ঠকৰপ্ৰায় "ছাডিব না— ছাডিব না" কহে বারস্বার, "তোমা লাগি পাপ, নাথ, তুমি শান্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত— শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।" অৱণাের গ্রহতারাহীন অন্ধকার অন্ধভাবে কী যেন করিল অমুভব . বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে। বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত খাসে অন্তিম কাকুতিশ্বর; তারি পরক্ষণে কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন, প্রথম উষার করে বিদ্যাৎ-বরন মন্দিরত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে। জনহীন বালুতটে নদীধারে-ধারে কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা। ঘটকক্ষে গ্রামর্বিধূ হেরি তার দশা ৰহিল কৰুণ ৰঙে, "কে গো গৃহছাড়া, এসো আমাদের ঘরে।" দিল না সে সাডা। তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না সম্মথের নদী হতে জল এক কণা। দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে, পত্ত যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায় উগ্র আগ্রহের ভরে। হেংলি শ্যায় একটি নৃপুর আছে পড়ি; শতবার রাখিল বক্ষেতে চাপি. ঝংকার তাহার শতমুখ শর-সম লাগিল বর্ষিতে হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে নীলাম্বর বস্ত্রখানি : রাশীকৃত করি তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি---

স্কুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে লইল শোষণ করি অভুপ্ত আবেশে।

एक शक्योत मनी असाहन शामी সপ্তপর্ণ হরুশিরে পড়িয়াছে নামি 'শাখা-অন্তরালে। চুই বাহু প্রসারিয়া ডাকিতেছে বজ্রসেন "এসো এসো প্রিয়া" চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে বালুতটে ঘনকুষ্ণ বনের তিমিরে কার মূর্তি দেখা দিল উপচছায়াসম! "এসে৷ এসে৷ প্রিয়া !" "আসিয়াছি <mark>প্রিয়ত্ত্ব"</mark>— চরণে পডিল শ্যামা. "কমো মোরে কমো। গেল না তো স্থকঠিন এ পরান মম তোমার করুণ করে।" শুধু ক্ষণতরে বজ্রদেন তাকাইল তার মুখ-'পরে: ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বান্ত মেলি চমকি উঠিল, তারে দুরে দিল ঠেলি, গরজিল, "কেন এলি. কেন ফিরে এলি।" বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি, জনন্ত অকার-সম নীলাম্বরখানি চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি। শ্বা যেন অগ্নিশ্যা, পদতলে থাকি

স্থাগিল দহিতে তারে। মুদি চুই আঁখি কহিল ফিরায়ে মুখ, "যাও যাও ফিরে, মোরে ছেড়ে চলে যাও!"

নারী নতশিরে

ক্ষণতরে রহিল নীরবে; পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল; তার পরে নামি নদীতীরে
আধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভকে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমিরমাঝে মিলায় যেমন।

२० व्याचिन ১००७

# দামান্য ক্ষতি দিবাবিদানমালা

বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পববনে,
স্নানে চলেছেন শত সখী-সনে
কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে জনহীন রাজশাসনে। নিকটে বে-ক'টি আছিল কুটির ছেড়ে গেছে লোক; তাই নদীতীর স্তব্ধ গভীর, কেবল পাথির কুক্সন উঠিছে কাননে।

আজি উত্তরোল উত্তর-বায়ে উতলা হয়েছে তটিনী। সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে, পুলকে উছলি ঢেউ ছলোছলে, লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।
মূণালভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উজ্ঞাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।

সান সমাপন করিয়া যখন
কুলে উঠে নারী সকলে
মহিষী কহিলা, "উহু, শীতে মরি
সকল শারীর উঠিছে শিহরি;
জেলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।"

স্থীগণ সবে কুড়াইতে কুটা চলিল কুস্থমকাননে। কোতুকরসে পাগলপরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য-আননে—

"ওলো, তোর। আয়, ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে।
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল।"
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

কহিল মালতী সকরুণ অতি,

"একি পরিহাস রানীমা!

আগুন জালায়ে কেন দিবে নাশি—
এ কুটির কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাধিয়াছে নাহি জানি মা!"

রানী কহে রোষে, "দূর করি দাও এই দীনদয়াময়ীরে!" অতি তুর্ণাম কৌতুকরত

- যৌবনমদে নিষ্ঠুর ষত

যুবতীরা মিলি পাগলের মতো

আগুন লাগালো কুটিরে।

ঘনঘোর ধ্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হু হু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উন্ধা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রদারি
বহিং আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে জ্বালাময়ী যত নাগিনা, ফণা নাচাইয়া অম্বর-পানে মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে— প্রলয়মন্ত রমণীর কানে বাজিল দীপকরাগিণী।

প্রভাত-পাখির আনন্দগান ভয়ের বিলাপে টুটিল—

### সামাকু ক্তি

দলে দলে কাক করে কোলাহল, উত্তরবায় হইল প্রবল, কুটির হইতে কুটিরে অনল উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল প্রলয়লোলুপ রসনা। জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে প্রমোদক্রান্ত শত সখী -সাথে ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে, দীপ্ত-অরুণ-বসনা।

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়া ছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা,
রক্তিম মুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার—
কহিলা, "মহিষী, একি ব্যবহার!
গৃহ স্থালাইলে অভাগা প্রজার
বলা কোন রাজধরমে!"

রুষিয়া কহিল রাজ্ঞার মহিষী.
"গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গৈছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর!
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।"

কহিলেন রাজা উগ্নত রোষ
কথিয়া দীপ্ত হৃদয়ে,
"যত দিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিবে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।"

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া;
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল রানীদেহে ভূলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,

"মাগিনে তুয়ারে তুয়ারে;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-ক'টি কুটির হল ছারখার
যতদিনে পারো সে-ক'টি আবার
গডি দিতে হবে তোমারে।

"বৎসরকাল দিলেম সময়;
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়োয়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।"

# মূল্যপ্রাপ্তি

#### অবদানশতক

নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে অদ্রানে শীতের রাতে পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া; কাননের সরোবরে স্থদাস মালীর ঘরে একটি ফুটেছে কী করিয়া। তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদ্বারে, মাগিল রাজার দরশন-আনন্দে পুলকাকুল হেনকালে হেরি ফুল পথিক কহিল একজন, "অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব. কত মূল্য লইবে ইহার। বুদ্ধ ভগবান আজ এসেছেন পুরমাঝ, তাঁর পায়ে দিব উপহার।" মালী কহে. "এক মাধা স্থৰ্ণ পাব মনে আশা।" পথিক চাহিল তাহা দিতে— হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অৰ্ঘ্য ব'হে নুপতি বাহিরে আচম্বিতে।

রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত চলেছেন বুদ্ধ-দরশ্নে---হেরি অকালের ফুল শুধালেন, "কত মূল 🕈 কিনি দিব প্রভুর চরণে।" মালী কহে, "হে রাজন্, স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ কিনিছেন এই মহাশয় !" "দশ মাষা দিব আমি" কহিলা ধরণীস্বামী, "বিশ মাষা দিব" পান্থ কয়। **एमार** करह "प्राटश (मरहा", हात्र नाहि मारन त्कह; মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত। भानी ভाবে, यांत्र उदत . এ क्लांट विवान करत তাঁরে দিলে আরো পাব কত। কহিল সে করজোড়ে, "দয়া ক'রে ক্ষমো মোরে, এ ফুল বেচিতে নাহি মন।" এত বলি ছুটিল সে যেখা রয়েছেন বসে বদ্ধদেব উজ্ঞলি কানন।

বসেছেন পল্লাসনে , প্রসন্ধ-প্রশাস্ত-মনে নিরঞ্জন আনন্দমুরতি। দৃষ্টি হতে শান্তি করে, কুরিছে অধর-'পরে করুণার স্থধাহাস্যক্ষ্যোতি।

স্থদাস রহিল চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি

মুখে তার বাকা নাহি সরে—
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি

প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
"কহো বংস, কী তব প্রার্থনা।"
ব্যাকুল স্থদাস কহে, প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।"

२७ छा चिन ১००७

# নগরলক্ষী

#### কল্পেব্যান

হর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে জাগিয়া উঠিল হাহারবে

বৃদ্ধ নিজ ভক্তগণে

শুধালেন জনে জনে,

"কুধিতেরে অন্নদান-দেবা তোমরা লইবে বলো কেবা।"

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ করিয়া রহিল মাথা হেঁট।

কহিল সে কর জুড়ি, "কুখার্ড বিশাল পুরী,

ভার কুধা মিটাইব আমি—

এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।"

কহিল সামস্ত জয়সেন, "যে আদেশ-প্রভূ করিছেন

ভাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে

রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ— মোর ঘরে অব্ব কোথা আজ।" নি:খাসিয়া কছে ধর্মপাল, "কী কব, এমন দগ্ধ ভাল—

আমার সোনার খেত

শুষিছে অজন্মা-প্ৰেভ

রাজকর জোগানো কঠিন। হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"

রহে সবে মুখে মুখে চাহি, কাহারো উত্তর কিছু নাহি।

নিৰ্বাক সে সভাঘরে

ব্যথিত নগরী-'পরে

বুদ্ধের করুণ আঁখি চুটি সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

ভখন উঠিল ধীরে ধীরে রক্তভাল লাজনমশিরে

অনাথপিগুদম্ভা,

বেদনায় অশ্রপ্নতা,

বুন্দের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

"ভিক্ষুণীর অধম স্থপ্রিয়া তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।

কাঁদে যারা খাছহারা

আমার সন্তান তারা.

নগরীরে অন্ন বিলাবার আমি আজি লইলাম ভার।" বিশ্বয় মানিল সবে শুনি-"ভিক্কুকন্যা তুমি বে ভিক্নী,

কোন অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি

এ-হেন কঠিন গুরু কাজ। কী আছে তোমার কহে। আ**জ**।"

কহিল সে নমি সবা-কাছে. "শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে। আমি দীনহান মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে, তাই তোমাদের পাব দয়া—

"আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে। ভোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে. ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বস্থধা---মিটাইব চুর্ভিক্সের কুধা।"

প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

২৭ আখিন ১৩০৬

## অপমানবর

#### ভক্তমাল

ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখে। নরনারী এসে।
কেহ কহে, "মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো।"
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বদ্ধা রমণী কেহ।
কেহ বলে, "তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে।"
কেহ কয়, "ভবে আছেন বিধাতা, বুঝাও প্রমাণ ক'রে।"

কাঁদিয়া ঠাকুরে কাতর কবীর কহে দুই জোড় করে,
"দয়া ক'রে, হরি, জন্ম দিয়েছ নাচ যবনের ঘরে—
ভেবেছিত্ব কেহ আসিবে না কাছে অপার কুপায় তব,
সবার চোখের আড়ালে কেবল তোমায় আমায় রব।
এ কী কৌশল খেলেছ মায়াবী, বুঝি দিলে মোরে ফুাঁকি।
বিশের লোক ঘরে ডেকে এনে তুমি পালাইবে নাকি।"

প্রাক্ষণ যত নগরে আছিল উঠিল বিষম রাগি— লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণধুলার লাগি! চারি-পোওয়া কলি পুরিয়া আসিল পাপের বোঝায় তরা, এর প্রতিকার না করিলে আর রক্ষা না পায় ধরা। ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নফ্ট নারীর সাথে ; গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, কাঞ্চন দিল হাতে।

বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে,
সহসা কামিনী সবার সামনে কাঁদিয়া ধরিল তারে।
কহিল, "রে শঠ, নিঠুর কপট, কহি নে কাহারো কাছে—
এমনি ক'রে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে!
বিনা অপরাধে আমারে তাজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্নবসন বিহনে আমার বরন হয়েছে কালো।"

কাছে ছিল যত ব্রাহ্মণদল করিল কপট কোপ,
"ভণ্ড তাপস, ধর্মের নামে করিছ ধর্মলোপ ;
তুমি স্থথে ব'সে ধুলা ছড়াইছ সরল লোকের চোখে,
অবলা অথলা পথে পথে আহা ফিরিছে অন্ধর্শোকে!"
কহিল কবীর, "অপরাধী আমি, ঘরে এসো, নারী, তবে—
আমার অন্ধ রহিতে কেন বা তুমি উপবাসী রবে।"

তৃষ্টা নারীরে আনি গৃহমাঝে বিনয়ে আদর করি
কবীর কহিল, "দীনের ভবনে তোমারে পাঠালো হরি।"
কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে,
"লোভে প'ড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।"

কহিল কবীর, "ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ; এনেছ আমার মাধার ভূষণ— অপমান, অপবাদ।"

খুচাইল তার মনের বিকার, করিল চেতনা দান;
সঁপি দিল তার মধুর কপ্তে হরিনামগুণগান।
রটি গেল দেশে— কপট কবীর, সাধুতা তাহার মিছে।
শুনিয়া কবীর কহে নতশির, "আমি সকলের নীচে।
যদি কূল পাই তরণীগরব রাখিতে না চাহি কিছু;
তুমি যদি খাকো আমার উপরে, আমি রব সব নিচু।"

রাজার চিত্তে কোতৃক হল শুনিতে সাধুর গাথা;
দৃত আসি তাঁরে ডাকিল যখন সাধু নাড়িলেন মাথা।
কহিলেন, "থাকি সবা হতে দূরে আপন হীনতা-মাঝে;
আমার মতন অভাজন জন রাজার সভায় সাজে?"
দৃত কহে, "তুমি না গেলে ঘটিবে আমাদের পরমাদ;
যশ শুনে তব হয়েছে রাজার সাধু দেখিবার সাধ।"

রাজা বসে ছিল সভার মাঝারে, পারিষদ সারি সারি; কবীর আসিয়া পশিল সেথায় পশ্চাতে লয়ে নারী। কেহ হাসে কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নতশিরে; রাজা ভাবে, এটা কেমন নিলাক, রমণী লইয়া ফিরে! ইঙ্গিতে তাঁর সাধুরে সভার বাহির করিল ঘারী; বিনয়ে কবীর চলিল কুটিরে সঙ্গে লইয়া নারী।

পথমাঝে ছিল ব্রাহ্মণদল, কোতৃকভরে হাসে;
শুনায়ে শুনায়ে বিজ্ঞপবাণী কহিল কঠিন ভাষে।
তথন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে—
কহিল, "পাপের পক্ষ হইতে কেন নিলে মোরে তুলে;
কেন অধমারে রাখিয়া চুয়ারে সহিতেছ অপমান!"
কহিল কবীর, "জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।"

২৮ আশ্বিন ১৩০৬

# স্বামীলাভ ভক্তমাল

একদা তুলসীদাস জাহুবীর তীরে
নির্জন শাণানে
সন্ধ্যায় আপন-মনে একা একা ফিরে
মাতি নিজ গানে।
হেরিলেন মৃত পতি-চরণের তলে
বসিয়াছে সতী—
তারি সনে এক সাথে এক চিতানলে
মরিবারে মতি।
সঙ্গীগণ মাঝে মাঝে আনন্দচীৎকারে
করে জয়নাদ,
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ঘেরি চারি ধারে
গাহে সাধুবাদ!

সহসা সাধুরে নারী হেরিয়া সম্মুখে করিয়া প্রণতি কহিল বিনয়ে, "প্রভো, আপন শ্রীমুখে দেহো অমুমতি।"

#### স্বামীলাভ

তুলসী কহিল, "মাতঃ, যাবে কোন্খানে, এত আয়োজন ?"

সতা কহে, "পতিসহ যাব স্বর্গ-পানে করিয়াছি মন।"

"ধরা ছাড়ি কেন, নারী, স্বর্গ চাহ তুমি" সাধু হাসি কহে,

"হে জননী, স্বৰ্গ <u>যাঁর, এ ধরণীভূমি</u> তাঁহারি কি নহে!"

বুঝিতে না পারি কথা নারী রহে চাহি
বিশ্বয়ে অবাক—

কহে করজোড় করি, "স্বামী যদি পাই স্বর্গ দূরে থাক্।"

তুলসী কহিল হাসি, "ফিরে চলো ঘরে— কহিতেছি আমি,

ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে আপনার স্বামী।"

রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায় শাশান তেয়াগি;

তুলসী জাহ্নবীতীরে নিস্তব্ধ নিশায় রহিলেন জাগি। নারী রহে শুদ্ধচিতে নির্দ্ধন ভবনে— তুলসী প্রত্যহ

কী তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে ধাায় অহরহ।

একমাস পূর্ণ হতে প্রতিবেশীদলে আসি তার দারে

শুধাইল, "পেলে স্বামী ?" নারী হাসি বলে, "পেয়েছি ভাঁহারে।"

শুনি ব্যগ্র কহে তারা, "কহে। তবে কহে। আছে কোন্ ঘরে।"

নারী কহে, "রয়েছেন প্রভু অহরহ আমারি অন্তরে।"

২৯ আখিন ১৩০৬

### ম্পৰ্মণি

#### ভক্তমাল

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে জপিছেন নাম

হেনকালে দানবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে

করিল প্রণাম।

শুধালেন সনাতন, "কোথা হতে আগমন,

কী নাম ঠাকুর।"

বিপ্র কছে, "কিবা কর, পেয়েছি দর্শন তব ভূমি বহু দুর।

জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম, জিলা বর্ধমানে:

এত বড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো নাই কোনোখানে।

জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু অল্লস্বল্ল পাই।

ক্রিয়াকর্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আর্গে, আজ কিছু নাই।

আপন উন্নতি লাগি শিব-কাছে বর মাগি
করি আরাধনা—

একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে 'পুরিবে প্রার্থনা—

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর ধরো চুটি পায়;

তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো ধনের উপায়।"

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন,

কী আছে আমার।

যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি, ভিক্ষামাত্র সার।'

সহসা বিম্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে, "ঠিক বটে ঠিক!

একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে পরশমানিক।

যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে পুঁতেছি বালুতে;

নিয়ে যাও হে ঠাকুর, ছু:খ তব হবে দূর ছুঁতে নাহি ছুঁতে।" বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি পাইল সে মণি;

লোহার মাগুলি তুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি ছুঁইল যেমনি।

ত্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিষ্ময়ে বসিয়া পড়ে— ভাবে নিজে নিজে।

যমুনা কল্লোলগানে চিস্তিতের কানে কানে করে কত কী যে।

নদীপারে রক্তচ্ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি গেল অস্তাচলে;

তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে কহে অশ্রুজনে,

"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মানো না মণি ভাহারি খানিক

মাগি আমি নতশিরে" এত বলি নদীনীরে ফেলিল মানিক।

२३ वाचिन ১৩०७

### वन्नी वीव

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মা নির্ভীক।
হাজার কপ্নে "গুরুজির জয়"
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ।

"অলখ নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝন্ঝন।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল,
"অলখ নিরঞ্জন।"

এসেছে সে এক দিন—
লক্ষ পরানে শবা না জানে,
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভূত্য,
চিন্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদীর ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে এক দিন।

দিল্লি-প্রাসাদকৃটে
হোথা বার বার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে—
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফটে!

পঞ্চনদীর তীরে
ভক্তদেহের রক্তলহরী
মৃক্ত হইল কি রে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ্ব নীড়ে।

৮• কথা

বীরগণ **জননী**রে রক্ততিলক ললা,ট পরালো, পঞ্চনদীর তীরে।

মোগল-শিখের রণে

্নরণ-আলিঙ্গনে

কঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি

তুই জনা তুই জনে;

দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ

যুঝে ভুজঙ্গ-সনে।

সেদিন কঠিন রণে

"জয় গুরুজির" হাঁকে শিখ বীর

হুগভীর নিঃম্বনে।

মন্ত মোগল রক্তপাগল

"দীন্ দীন্" গরজনে।

গুরুদাসপুর গড়ে বন্দা যখন বন্দী হইল তুরানি সেনার করে, সিংহের মতো শৃঙ্খলগত বাঁধি লয়ে গেল ধরে দিল্লি-নগর-পরে। বন্দা সমরে বন্দী হইল গুরুদাসপুর গড়ে।

সম্মুখে চলে মোগল-সৈত্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিথের মুগু লইয়া
বশাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ-পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় "গুরুজির জয়"
পরানের ভয় ভুলি।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে
দিল্লিপথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি। দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে বন্দীরা সারি সারি **"জ**য় গুরুজির" কহি শত বীর শত শির দেয় ডারি।

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
. নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে—
কহিল, "ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"
দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে।

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা স্থারে ছোটো ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।
ক্ষণকাল-ভরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একনার চুম্বিল তার
রাঙা উফ্ডীষথানি,
তার পরে ধারে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি

বালকের মুখ চাহি
"গুরুজির জয়" কানে কানে কয়—
"রে পুত্র, ভয় নাহি।"

নবীন বদনে অভয় কিরণ
ফ্বলি উঠে উৎসাহি—
কিশোরকঠে কাঁপে সভাতল,
বালক উঠিল গাহি—
"গুরুজির জয়, কিছু নাহি ভয়"
বন্দার মুখ চাহি।

বন্দা তখন বামবাছপাশ
জড়াইল তার গলে,
দক্ষিণকরে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে—
"শুরুজির জয়" কহিয়া বালক
লুটালো ধরণীতলে।

সভা হল নিস্তব্ধ ! বন্দার দেহ ছি<sup>\*</sup>ড়িল ঘাতক সাঁডাশি করিয়া দ**শ্ধ**। ৮৪ কথা

স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ;
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
দভা হল নিস্তব্ধ।

•• व्यापिन ১०•७

### মানী

আরপ্তজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান্খান্
মারবপতি কহিলা আসি,
"করহ, প্রভু, অবধান—
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর বাঁরে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহিপতি স্থরতান।
কী অভিলাষ তাঁহার 'পরে,
আদেশ মোরে করো দান।"

শুনিয়া কহে আরওজেব,

"কী কথা শুনি অদ্ভুত।
এত দিনে কি পড়িল ধরা
অশনি-ভরা বিদ্যুৎ!
পাহাড়ি লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত,
মক্তুমির মরীচিমত
শ্বাধীন ছিল রাজ্পুত।

দেখিতে চাহি— আনিতে তারে পাঠাও কোনো রাজদূত।

মাড়োরারাজ যশোবন্ত কহিলা তবে জোড়কর, "ক্সত্রকুলসিংহশিশু লয়েছে আজি মোর ঘর—— বাদশা তাঁরে দেখিতে চান বচন আগে করুন দান কিছুতে কোনো অসম্মান হবে না কভু তাঁর 'পর। সভায় তবে আপনি তাঁরে আনিব করি সমাদর।"

আরঙজেব কহিলা হাসি,

"কেমন কথা কহ আজ,
প্রবীণ তুমি প্রবল বীর

মাড়োয়াপতি মহারাজ।
তোমার মুখে এমন বাণী
শুনিয়া মনে শরম মানি,
মানীর মান করিব হানি—

মানীরে শোভে হেন কাজ।

কহিত্ব আমি, চিন্তা নাহি, আনহ তাঁরে সভা-মাঝ।

সিরোহিপতি সভায় আসে
মাড়োয়ারাজে লয়ে সাথ,
উচ্চ শির উচ্চে রাখি
সমুখে করে আঁখিপাত।
কহিল সবে বজ্জনাদে
"সেলাম করো বাদশাজাদে"—
হেলিয়া যশোবস্ত-কাঁধে
কহিলা ধারে নরনাথ,
"গুরুজনের চরণ ছাড়া
করি নে কারে প্রণিপাত।"

কহিলা রোবে রক্ত-আঁথি
বাদশাহের অনুচর,

"শিখাতে পারি কেমনে মাথা
লুটিয়া পড়ে ভূমি-'পর।"
হাসিয়া কহে সিরোহিপতি,
"এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি——
জানি নে কভু ভয়-ডর।"

# এতেক বলি দাঁড়ালো রাজ রুপাণ-'পরে করি ভর।

বাদশা ধরি স্থরতানেরে
বসায়ে নিল নিজ'-পাশ।
কহিলা, "বীর, ভারত-মাঝে
কী দেশ-'পরে তব আশ।"
কহিলা রাজা, "অচলগড়
দেশের সেরা জগৎ-'পর।"
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস।
বাদশা কহে, "অচল হয়ে
অচলগড়ে হরো বাস।"

১ कार्जिक ১৩०७

## প্রার্থনাতীত দান

শিথের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্মপরিত্যাগের স্থায় দৃষ্ণীয়

পাঠানের। যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী নিখের দল— স্থহিদ্গঞ্জে রক্তবরন হইল ধরণীতল।

নবাব কহিল, "শুন তরুসিং,
তোমারে ক্ষমিতে চাই।"
তরুসিং কহে, "মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই।"
নবাব কহিল, "মহাবীর তুমি,
তোমারে না করি ক্রোধ—
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অমুরোধ।"
তরুসিং কহে, "করুণা ভোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীব সঙ্গে মাথা।"

# **রাজ**বিচার গ্রাক্তান

বিপ্র কহে, "রমণী মোর
ভাছিল যেই ঘরে,
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্মনাশ-তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহো
চোরে কী দিব সাজা।"
"মৃত্যু" শুধু কহিলা তারে
রতনরাও রাজা।

ছুটিয়া আদি কহিল দৃত,

"চোর দে যুবরাজ—
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে,
কাটিল প্রাতে আজ
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে,
কী তারে দিব সাজা।"

"মৃক্তি দাও" কহিলা শুধু
রতনরাও রাজা।

### গুরু গোবিন্দ

"বন্ধু, ভোমরা ফিরে যাও ঘরে, এখনো সময় নয়"— নিশি-স্বসান, যমুনার তীর, ছোটো গিরিমালা বন স্থগভীর; গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া স্থানুচর গুটিছয়।

"যাও রামদাস, যাও গোলেহারি, সাহু ফিরে যাও তুমি। দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে, এখনো পড়িয়া থাক্ বহু দূরে জাবনরঙ্গভূমি।

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমানে।
স্থান্তর মানবসাগর অগাধ,
চিরক্রন্দিত উর্মিনিনাদ—
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে

মানবের প্রাণ ডাকে বেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
ফুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'বাই বাই',
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানবস্রোতে।

ভোমাদের হেরি চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সপ-সমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন ঝন।

হায়, সেকি স্থুখ, এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয়তৃরী জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে— রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পাড়িয়া হানিতে তীক্ষ ছুরি।

#### শুকু গোবিন্দ

তুরজসম অন্ধ নিয়তি—
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিদ্ম বিপদ লজ্মন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সমূথে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে।
বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে থাকে চরণচিহ্ন,
আকাশের আঁথি করিছে থিন্ন
প্রলয়বহিন্দ্মে।

শতবার ক'রে মৃত্যু ডিঙায়ে
পড়ি জীবনের পারে ।
প্রান্তগগনে তারা অনিমিখ
নিশীথতিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে তুই ধারে ।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রাথর দিন।
কভু বা আকাশে চারি-দিক-ময়
বিজ্ঞ লুকায়ে মেঘ জড়ো হয়—
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।

'আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
হুখসম্পদ-মায়ামমতার
বন্ধন যায় টুটে।

সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে পশিছে কণ্ঠ মোর। প্রভাতে শুনিয়া 'আয় আয় আয়' কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়, নিশীথে শুনিয়া 'আয় ভোরা আয়' ভেঙে যায় ঘুমঘোর।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভূলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ভ্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্থপন—
এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি গণি
অনিমেষ চোখে পূর্বগগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্পজগতে,
ত্যরণ্য রাজধানী—
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা
ত্যাপন মর্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
তুর্গমগিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদীকলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি কেটেছে ঘাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে—
চারি দিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়, নাহি আর আগুপিছু। পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ, সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ, নাই তার কাছে জীবন মরণ নাই নাই আর কিছু।'

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে দৈববাণীর মতো— 'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে, ওই চেয়ে দেখো কত দূর হতে তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে আসে লোক কত শত। 'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
ছির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি—
এ নিশীথমাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

ওই চেয়ে দেখো দিগস্ত-পানে
ঘনঘোর ঘটা অতি।
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,
তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে
শালাতেছি আলো— নিবিবে না ঝড়ে,
দিবে অনস্ত ক্যোতি।

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও স্থাগণ।
এসো দেখি সবে যাবার সময়—
বলো দেখি সবে 'গুরুজির জয়',
ছই হাত তুলি বলো 'জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন'!"

### শেষ শিক্ষা

একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে একাকী ভাবিতেছিলা আপনার মনে আপন জীবনকথা--- যে সংকল্পলেখা অখণ্ড সম্পূর্ণ রূপে দিয়েছিল দেখা যৌবনের স্বর্ণপটে. যে আশা একদা ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা. সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়সংকল. সে আজি সংকটমগ্ন। তবে একি ভুল। তবে কি জীবন ব্যর্থ। --- দারুণ দ্বিধায় শ্রান্তদেহে ক্ষুক্ষচিত্তে আধার সন্ধ্যায় গোবিন্দ ভাবিতেছিল: হেনকালে এসে পাঠান কহিল তাঁরে, "যাব চলি দেশে, যোড়া যে কিনেছ তুমি দেহো তার দাম।" কহিল গোবিন্দ গুরু, "শেখজি, সেলাম। মূল্য কালি পাবে, আজি ফিরে যাও ভাই!" পাঠান কহিল রোষে, "মূল্য আজই চাই।" এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত "চার" বলি দিল গালি। শুনি অক**স্থাৎ** ্গোবিন্দ বিজ্ঞলি-বেগে খুলি নিল অসি, পলকে সে পাঠানের মুগু গেল খসি;

রক্তে ভেসে গেল ভূমি। হেরি নিজ কাঞ্চ মাথা নাড়ি কহে গুরু, "বুঝিলাম আজ, আমার সময় গেছে। পাপ তরবার লভ্যন করিল আজি লক্ষ্য আপনার নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর পারে বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকালতরে। ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ— আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।"

পুত্র ছিল পাঠানের বয়স নবীন,
গোবিন্দ লইল ভারে ডাকি। রাত্রিদিন
পালিতে লাগিল ভারে সন্তানের মতো
চোথে চোথে। শান্ত্র আর শন্তরিতা যত
আপনি শিখালো ভারে। ছেলেটির সাথে
বৃদ্ধ সেই বীরগুরু সন্ধায় প্রভাতে
খেলিত ছেলের মতো। ভক্তগণ দেখি
শুরুরে কহিল আসি, "একি প্রভু, একি!
আমাদের শন্ধা লাগে। ব্যাদ্রশাবকেরে
যত যত্ন কর ভার স্বভাব কি ফেরে।
যথন সে বড়ো হবে তখন নখর,
শুরুদেব, মনে রেখো হবে বে প্রখর।"

গুরু কহে, "তাই চাই, বাঘের বাচ্ছারে ্বাঘ না করিন্মু যদি কী শিখানু তারে।"

বালক যুবক হল গোবিন্দের হাতে
দেখিতে দেখিতে। ছায়া-হেন ফিরে সাথে,
পুত্র-হেন করে তাঁর সেবা। ভালোবাসে
প্রাণের মতন, সদা জেগে থাকে পাশে
ডান হস্ত যেন। যুদ্ধে হয়ে গেছে গত
শিখগুরু গোবিন্দের পুত্র ছিল যত—
আজি তাঁর প্রোঢ়কালে পাঠান-তনয়
জুড়িয়া বসিল আসি শৃন্ত সে হৃদয়
গুরুজির। বাজে-পোড়া বটের কোটরে
বাহির হইতে বাজ পড়ি বায়্তরে
বৃক্ষ হয়ে বেড়ে বেড়ে কবে ওঠে ঠেলি,
বৃদ্ধ বটে ঢেকে ফেলে ডালপালা মেলি।

একদা পাঠান কহে নমি গুরু-পায়,
"শিক্ষা মোর সারা হল চরণকৃপায়,
এখন আদেশ পেলে নিজভুজবলে
উপার্জন করি গিয়া রাজসৈন্ডদলে।"
গোবিন্দ কহিলা তার পিঠে হাত রাখি,
"আছে তব পৌরুষের এক শিক্ষা বাকি।"

পরদিন বেলা গেলে গোবিন্দ একাকী বাহিরিলা; পাঠানেরে কহিলেন ডাকি, "অন্ত হাতে এসো মোর সাথে।" ভক্তদল "সঙ্গে যাব, সঙ্গে যাব" করে কোলাহল। গুরু কন, "যাও সবে ফিরে।"

তুই জনে,

কথা নাই, ধীরগতি চলিলেন বনে নদীতীরে। পাথর-ছড়ানো উপকৃলে বরষার জলধারা সহস্র আঙ্লে কেটে গেছে রক্তবর্ণ মাট। সারি সারি উঠেছে বিশাল শাল. তলায় তাহারি ঠেলাঠেলি ভিড করে শিশু তরুদল আকাশের অংশ পেতে। নদী হাঁটজল, ফটিকের মতো স্বচ্ছ. চলে এক ধারে গেরুয়া বালির কিনারায়। নদীপারে ইশারা করিল গুরু, পাঠান দাঁড়ালো : নিবে-আসা দিবসের দয়-রাঙা আলো বাদ্রভের পাখা-সম দীর্ঘ ছায়া জুডি. পশ্চিমপ্রান্তর-পারে চলেছিল উডি নিঃশব্দ আকাশে। গুরু কহিলা পাঠানে. <sup>4</sup>মামূদ, হেথায় এসো, থোঁডো এইখানে ৷' উঠিল সে বালু খুঁড়ি একখণ্ড শিলা

সন্ধিত লোহিত রাগে। গোবিন্দ কহিলা,

"পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার

আপন বাপের রক্ত। এইখানে তার

মুণ্ড ফেলেছিমু কেটে, না শুধিয়া ঋণ,
না দিরা সময়। আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার স্থপুত্র হও যদি
খোলো তরবার, পিতৃঘাতকেরে বিধি
উষ্ণরক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার।"

বাঘের মতন
হংকারিয়া লক্ষ দিয়া রক্তনেত্রে বীর
পিড়িল গুরুর 'পরে— গুরু রহে স্থির
কাঠের মৃতির মতো। ফেলি অস্ত্রখান
তথনি চরণে তাঁর পড়িল পাঠান;
কহিল, "হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে
ভূলেছিমু পিতৃরক্তপাত; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু ব'লে জেনেছি তোমারে
এত দিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা প'ড়ে হিংসা যাক ম'রে। প্রভু, দেহো

পদধূলি।"— এত বলি বনের বাহিরে উপ্রশাসে ছুটে গেল; না চাহিল ফিরে, না থামিল একবার। ছুটি বিন্দু জল ভিজাইল গোবিন্দের নয়নযুগল।

পাঠান সেদিন হতে থাকে দূরে দূরে।
নিরালা শ্রমঘরে জাগাতে গুরুরে
দেখা নাহি দেয় ভোরবেলা। গৃহদারে
অন্ত হাতে নাহি থাকে রাতে। নদীপারে
গুরু-সাথে মৃগয়ায় নাহি যায় একা।
নির্জনে ডাকিলে গুরু দেয় না সে দেখা।

একদিন আরম্ভিলা শতরঞ্জ-খেলা গোবিন্দ পাঠান-সাথে। শেষ হল বেলা না জানিতে কেহ। হার মানি বারে বারে মাতিছে মামুদ। সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে। সঙ্গীরা যে যার ঘরে চলে গেল ফিরে। ঝাঁ ঝাঁ করে রাতি। একমনে হেঁট-শিরে পাঠান ভাবিছে খেলা। কখন্ হঠাৎ চতুরঙ্গ বল ছুঁড়ি করিল আঘাত মামুদের শিরে গুরু; কহে অট্টহাসি, "পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার ?"
তথনি বিত্যুৎ-হেন চুরি খরধার
খাপ হতে খুলি লয়ে গোবিন্দের বুকে
পাঠান বিধিয়া দিল। গুরু হাসিমুখে
কহিলেন, "এত দিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেমু— আজি শেষবার
আশীবাদ করি তোরে হে পুত্র আমার!"

৬ কাতিক ১৩০৬

নকল গড় নকল

"জলস্পার্শ করব না আর'

চিতোর-রানার প্ণ,

"বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।"

"কী প্রতিজ্ঞা হাত্ম মহারাজ,
মান্সুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধ্বে তা আজ"
কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, "সাধ্য না হয়
সাধ্ব আমার পণ।"

বুঁদির কেলা চিতোর হতে যোজন-ভিনেক দূর। সেথায় হারাবংশী সবাই মহা মহা শূর। হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা—
ভাহার সভ্য প্রমাণ রানা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন-তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,

"আজকে সারা রাতি

মাটি দিয়ে বুঁদির মতো

নকল কেল্লা পাতি।

রাজা এসে আপন করে

দিবেন ভেঙে ধূলির পারে,

নইলে শুধু কথার তরে

হবেন আত্মঘাতী!"

মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে

নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রানার ভূত্য হারাবংশী বীর— হরিণ মেরে আসছে ফিরে, ক্ষন্ধে ধমু ভীর। খবর পেয়ে কছে, "কে রে নকল বুঁদি কেল্লা মেরে হারাবংশী রাজপুতেরে করবে নতশির। নকল বুঁদি রাখব আমি হারাবংশী বীর।"

মাটির কেল্লা ভাঙতে আদেন রানা মহারাজ।

"দূরে রহো" কহে কুস্ত—
গর্জে যেন বাজ।

"বুঁদির নামে করবে খেলা,
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাথব আমি আজ।"

কহে কুপ্ত, "দূরে রহো
রানা মহারাজ!"

ভূমির 'পরে জামু পাতি
তুলি ধমুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।

রানার সেনা ঘিরি তারে
মুগু কাটে তরবারে—
খেলাগড়ের সিংহ্বারে
পড়ল ভূমি-'পর,
রক্তে তাহার ধত্য হল
নকল বুঁদিগড়।

• কার্ডিক ১৩•৬

## হোরিখেলা

### রাজস্থান

পত্র দিল পাঠান কেসর থাঁরে
কেতৃন হতে ভূনাগ রাজার রানী,
"লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা ?
বসস্ত যায় চোখের উপর দিয়া—
এসো তোমার পাঠান সৈত্য নিয়া,
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।"
যুদ্ধে হারি কোটা শহর ছাড়ি
কেতৃন হতে পত্র দিল রানী।

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি
মনের স্থাখ গোঁফে দিল চাড়া।
রঙিন দেখে পাগড়ি পরে মাথে,
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধ-ভরা রুমাল নিল হাতে,
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।
পাঠান-সাথে হোরি খেলবে রানী—
কেসর হাসি গোঁফে দিল চাড়া।

কাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আমের বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে—
গুন্গুনিয়ে আপন মনে মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।
কেতৃনপুরে দলে দলে আজি
পাঠান সেনা হোরি খেলতে এল।

কেতৃনপুরে রাজার উপবনে
তথন সবে ঝিকিমিকি বেলা।
পাঠানেরা দাঁড়ায় বনে আসি,
মূলতানেতে তান ধরেছে বাঁশি,
এল তথন একশো রানীর দাসী
রাজপুতানী করতে হোরিখেলা।
রবি তখন রক্তরাগে রাঙা,
সবে তথন ঝিকিমিকি বেলা।

পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে ছলে,
ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।
ভাহিন হাতে বহে ফাগের থারি,
নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি—

বাম হস্তে গুলার-ভরা ঝারি— সারি সারি রাজপুতানী আসে। পায়ে পায়ে ঘাঘরা উঠে তুলে, ওড়না ওড়ে দক্ষিনে বাতাসে।

আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে
কেসর তবে কহে কাছে আসি,
"বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি,
আজকে বৃঝি জানে-প্রাণে মরি।"
শুনে রানীর শতেক সহচরী
হঠাৎ সবে উঠল অটুহাসি।
রাঙা পাগড়ি হেলিয়ে কেসর থাঁ
রক্ষভরে সেলাম করে আসি।

শুরু হল হোরির মাতামাতি,
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরন ধরল বকুলফুলে,
বক্তরেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাথি কৃজন গেল ভুলে
রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্মাটিকা
লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

.

'চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা'
মনে মনে ভাবছে কেসর থাঁ,
'বক্ষ কেন উঠছে নাকো ছলি,
নারীর পায়ে বাঁকা নূপুরগুলি,
কেমন যেন বলছে বেস্কর বুলি,
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে না।'
'চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা'
মনে মনে ভাবছে কেসর থাঁ।

পাঠান কহে, 'রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা।
বাহুযুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত,
বড়ো কঠিন শুদ্ধ স্বাধীন যত
মঞ্জরিহীন মরুভূমির লতা।'
পাঠান ভাবে, দেহে কিম্বা মনে
রাজপুতানীর নাইকো কোমলতা।

ভান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে
বাঁশি বেজে উঠল ক্রত ভালে।
কুণ্ডলেতে দোলে মুক্তামালা,
কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা—

দাসীর হাতে দিয়ে ফাগের থালা রানী বনে এলেন হেনকালে। তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে।

বিনা মেঘে বজ্বরবের মতো
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তথন দ্বারের কাছে বসি
গভীর স্থরে ধরল কানাড়া।
কুঞ্জবনের তরুতলে-তলে
উঠল বেজে কাড়া-নাকাড়া।

বাতাস বেয়ে ওড়না গেল উড়ে,
পড়ল খসে ঘাগরা ছিল যত্ত।
মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হল নারীসজ্জা ছেড়ে,
এক শত বীর ঘিরল পাঠানেরে
পুষ্প হতে একশো সাপের মতো।
স্বপ্লসম ওড়না গেল উড়ে,
পডল খসে ঘাগরা ছিল যত্ত।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে
মন্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

৯ কার্ত্তিক ১৩০৬

## বিবাহ

রাজস্থান

প্রহর-খানেক রাত হয়েছে শুধু
ঘন-ঘন বেজে ওঠে শাঁখ।
বরকন্যা যেন ছবির মতো
আঁচল-বাঁধা দাঁড়িয়ে আঁখি-নত,
জানলা খুলে পুরাঙ্গনা যত
দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।
বরষারাতে মেঘের গুরুগুরু,
ভারি সঙ্গে বাজে বিয়ের শাঁখ।

ঈশান কোণে থমকে আছে হাওয়া,
মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি।
সভাকক্ষে হাজার দীপালোকে
মণিমালায় ঝিলিক হানে চোখে,
সভার মাঝে হঠাৎ এল ও কে,
বাহির-ঘারে বেজে উঠল ভেরি।
চমকে ওঠে সভার ষত লোকে,
উঠে দাঁড়ায় বর-কনেরে ঘেরি।

টোপর-পরা মেত্রিরাজকুমারে
কছে তথন মাড়োয়ারের দৃত,
"যুদ্ধ বাধে বিদ্রোহীদের সনে,
রামসিংহ রানা চলেন রণে,
তোমরা এসো ভাঁরি নিমন্ত্রণে
যে যে আছ মর্তিয়া রাজপুত।"
"জয় রানা রাম্সিঙের জয়"
গর্জি উঠে মাড়োয়ারের দৃত।

"জয় রানা রাম্সিঙের জয়"

মেত্রিপতি উর্ধ্বস্থরে কয়।
কনের বক্ষ কেঁপে ওঠে ডরে,
ছটি চক্ষু ছলোছলো করে—
বর্যাত্রী হাঁকে সমস্বরে,
"জয় রানা রাম্সিঙের জয়!"
"সময় নাহি মেত্রিরাজকুমার"
মহারানার দৃত উচ্চে কয়।

বৃথা কেন ওঠে হুলুধ্বনি,
বৃথা কেন বেক্সে ওঠে শাঁখ।
বাঁধা আঁচল খুলে ফেলে বর,
মুখের পানে চাহে পরস্পর—

কহে, "প্রিয়ে, নিলেম অবসর, এসেছে ওই মৃত্যুসভার ডাক।" রুণা এখন ওঠে হুলুক্ষনি, রুণা এখন বেজে ওঠে শাঁখ।

বরের বেশে টোপর পরি শিরে
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।
মলিন মুখে নম্র নতশিরে
কন্সা গেল অন্তঃপুরে ফিরে,
হাজার বাতি নিবল ধীরে ধীরে—
রাজার সভা হল অন্ধকার।
গলায় মালা, টোপর-পরা শিরে,
ঘোড়ায় চড়ি ছুটে রাজকুমার।

মাতা কেঁদে কহেন, "বধ্বেশ
থুলিয়া ফেল্ হায় রে হতভাগী!"
শাস্তমুথে কন্মা কহে মায়ে,
"কেঁদো না মা, ধরি তোমার পায়ে।
বধ্সজ্জা থাক্, মা, আমার গায়ে—
মেত্রিপুরে যাইব তাঁর লাগি।"
শুনে মাতা কপালে কর হানি
কহেন, "হায় রে হতভাগী!"

গ্রাহবিপ্র আশীর্বাদ করি
ধানদূর্বা দিল তাহার মাথে।
চড়ে কন্মা চতুর্দোলা-'পরে.
পুরনারী হুলুধ্বনি করে,
রঙিন বেশে কিংকরী কিংকরে
সারি সারি চলে বালার সাথে।
মাতা আসি চুমো খেলেন মুখে,
পিতা আসি হস্ত দিলেন মাথে।

নিশীথ-রাতে আকাশ আলো করি
ক্রে এল রে মেত্রিপুরন্বারে।
"থামাও বাঁশি" কছে, "থামাও বাঁশি,
চতুর্দোলা নামাও রে দাস-দাসী—
মিলেছি আজ মেত্রিপুরবাসী
মেত্রিপতির চিতা রচিবারে।
মেত্রি রাজা যুদ্ধে হত আজি,
তঃসময়ে কারা এলে দ্বারে।"

"বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি"
চতুর্দোলা হতে বধূ বলে,
"এবার লগ্ন আর হবে না পার,
আঁচলে গাঁঠ খুলবে না তো আর—

শেষের মন্ত্র উচ্চারো এইবার
শাশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে।"
"বাজাও বাঁশি, ওরে বাজাও বাঁশি"
চতুর্দোলা হতে বধু বলে।

বরের বেশে মোতির মালা গলে
মেত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের 'পরে পুরে।
নিশীথ-রাতে মিলন-সজ্জা-পরা
মেত্রিপতি চিতার 'পরে শুরে।

ঘন-ঘন জাগল হুলুধনি,
দলে দলে আসে পুরাঙ্গনা।
কয় পুরোহিত, "ধতা স্ক্রিতা!"
গাহিছে ভাট, "ধতা মৃত্যুক্তিতা!"
ধৃ ধৃ ক'রে স্কলে উঠল চিতা—
কত্যা বসে আছেন যোগাসনা।
জয়ধ্বনি উঠে শাশান-মাঝে,
হুলুধ্বনি করে পুরাজনা।

# বিচারক

পণ্ডিত শস্কৃতক্স বিভারত্ব তথাীত চরিত্রমালা হইতে গৃহীত।
আাক্ওরার্থ, সাহেব তথাীত Ballads of the Marathas
নামক গ্রন্থে, রঘুনাথের ভ্রাতৃপুত্র নারায়ণ রাওরের হত্যা সহজে
প্রচলিত নারাঠি গাথার ইংরাজি অন্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও—
পেশোয়া-নৃপতি বংশ—
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর,
"হরণ করিব ভার পৃথিবীর,
দৈস্তর-পতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।"

দেখিতে দেখিতে পুরিয়া উঠিল
সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে, নানা পথে পথে,
মারাঠার যত গিরিদরী হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোভে
ছুটিয়া আসে অজন্ম।

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা, ধ্বনিল শতেক শব্দ। হুলুরব করে অঙ্গনা সবে, মারাঠা-নগরী কাঁপিল গরবে, রহিয়া রহিয়া প্রালয়-আরবে বাজে ভৈরবডক্ষ।

ধুনার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে লুকালো প্রভাতসূর্য। রক্ত অখে রঘুনাথ চলে, আকাশ বধির জয়কোলাহলে— সহসা যেন কী মল্লের বলে থেমে গেল রণতুর্য।

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানালো পরম দৈতা!
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহতুয়ারে থামিল চকিতে
আশি সহস্র সৈতা।

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়ালো সমুখে স্থায়াধীশ রামশান্ত্রী। তুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও কহিলেন ডাকি, "রঘুনাথ রাও, নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও না লয়ে পাপের শাস্তি।"

নীরব হইল জয়কোলাহল,
নীরব সমরবাগ্য।

"প্রভু, কেন আজি" কহে রঘুনাথ—

"অসময়ে পথ ক্রধিলে হঠাৎ,
চলেছি করিতে যবননিপাত
জোগাতে যমের খাগ্য।"

কছিলা শাস্ত্রী, "বধিয়াছ তুমি আপন আতার পুত্রে। বিচার তাহার না হয় য'দিন ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন, বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন ভায়ের বিধানসূত্রে।"

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও, কহিলা করিয়া হাস্থ— "নূপতি কাহারও বাঁধন না মানে চলেছি দীপ্ত মুক্ত কুপাণে, শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে গ্যায়বিধানের ভাষ্য।"

কহিলা শান্ত্রী, "রঘুনাথ রাও, যাও করো গিয়ে যুদ্ধ। আমিও দণ্ড ছাড়িমু এবার, ফিরিয়া চলিমু গ্রামে আপনার, বিচারশালার খেলাঘরে আর না রহিব অবরুদ্ধ।"

বাজিল শখা, বাজিল ডক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দয়া গেলা গৌরবপদ,
দুরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কৃটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিজ বিপ্র।

### পণরক্ষা

"মারাঠা দস্তা আসিছে রে ওই— করে করে সবে সাজ" আজমীর গড়ে কহিলা হাঁৰিয়া তুর্গেশ ভূমরাজ। বেলা তু-পহ্রে যে যাহার ঘরে স্কেঁকিছে জোয়ারি রুটি. ত্বৰ্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে বাহিরে আসিল ছুটি। প্রাকারে চডিয়া দেখিল চাহিয়া मक्रिए वह मृद्र আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধূলা মারাঠি অশ্বপুরে। "মারাঠার যত পতক্রপাল কুপাণ-অনলে আজ কাঁপ দিয়া পড়ি কিরে নাকো বেন<sup>7</sup> পর্জিলা তুমরাজ।

মাড়োয়াৰ হতে দৃত আসি বলে, "বুথা এ সৈক্যসাক। হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র তুর্গেশ তুমরাজ।
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার ফিরিস্পি সেনাপতি— সাদরে তাঁদের ছাড়িবে তুর্গ আজ্ঞা তোমার প্রতি। বিজয়লক্ষী হরেছে বিমুখ বিজয়সিংহ-'পরে— বিনা সংগ্রামে আজমীর গড় দিবে মারাঠার করে।" "প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে বিরোধ বাধিল আজ" নিশাস ফেলি কহিলা কাতরে তুর্গেশ তুমরাজ।

মাড়োয়ার-দৃত করিল ঘোষণা
"ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।"
রহিল পাষাণ-মুরভি-সমান
তুর্গেশ তুমরাজ।
বেলা যায় যায়, ধূধূ করে মাঠ,
দুরে দুরে চরে ধেমু—

তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।
'আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে,
প্রভুর তুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ।'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত দেনা সরোধে শরমে
ছাড়িল সমরসাজ;
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
তুর্গেশ তুমরাজ।
গোরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পাশ্চিম-মাঠ-পারে;
মারাঠি সৈত্য ধুলা উড়াইয়া
থামিল তুর্গভারে।
"তুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান।
ভঠো ওঠো থোলো ভার"—

#### কথা

নাহি শোনে কেহ, প্রাণহীন দেহ

সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
হুর্সন্থারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
হুর্সেশ হুমরাজ।

অগ্রহারণ ১০০৪

# কা হি নী

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
বাহিয়া চেতনাবাহিনী!
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত—
ছিন্নস্ত্রে বাছি শত শত
তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা,

তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যার
প্রগো হৃদরের গেহিনী !
কত সুধ হৃধ আসে প্রতিদিন,
কত ভূলি কত হরে আসে ক্ষীণ—
তুমি তাই লরে বিরামবিহীন
রচিছ জীবনকাহিনী ।
আঁধারে বসিরা কী যে কর কাজ
প্রগো শ্বতি-অবগাহিনী ।

কত যুগ ধরে এমনি গাঁথিছ
হাদিশতদলশারিনী !
গভীর নিভূতে মোর মাঝখানে
কী যে আছে কী যে নাই কেবা জানে,
কী জানি রচিলে আমার পরানে
কত-না যুগের কাহিনী—
কত জনমের কত বিশ্বতি
ভগো শ্বতি-অবগাহিনী ।

## গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কপ্তে খেলিভেছে সাভটি শ্বর সাভটি যেন পোষা পাখি;
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে—
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি ভোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা;
সভার লোকে শুনে অবাক মানে, সন্থনে বলে বাহা বাহা'।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপরায় কাঠের মতো বসি আছে;
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভালো না লাগে তার কাছে।
বালক-বেলা হতে তাহারি গীতে দিল সে এত কাল যাপি—
বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি।
গোয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গোয়েছে বিজয়ার গান—
হৃদয় উছসিয়া অশুজলে ভাসিয়া গেছে হুনয়ান।
যথনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পুরে,
গোয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাখা ভূপালি মূলতানি ক্ররে।
ঘরেতে বার বার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব-রাতি—
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস, জলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নববর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়নী প্রিয়জন.

সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে সাহানার হার—
সে-সব দিন আর সে-সব গান জনুরে আছে পরিপুর।
সে ছাড়া কারও গান শুনিলে তাই মর্মে গিয়ে নাহি লাগে
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপরায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর রুখা মাথা-নাড়া—
হ্বরের পরে হার ফিরিয়া যায়, জনুয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে ক্ষণেক-ভরে বিরাম মাগে কাশীনাথ; বরজলাল-পানে প্রভাপরায় হাসিয়া করে আঁথিপাত। কানের কাছে ভার রাখিয়া মুখ কহিল, "ওস্তাদ জি, গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি! এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে, শিকারী বিড়ালের খেলা। সে কালে গান ছিল, এ কালে হায় গানের বড়ো অবহেলা।\*

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ, শুভ উষ্ণীয় শিরে,
মিনতি করি সবে সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি ইমন-কল্যাণ সূর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহ-কোণে,
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বিসিয়া বামপাশে প্রতাপরায়, দিতেছে শত্ উৎসাহ—
শ্লাহাহা বাহা বাহা" কহিছে কানে, "গলা ছাড়িয়া গান গাছ।"

সভার লোকে সবে সভামনা, কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চ'লে যায় ঘরে।
"পরে রে আয় লয়ে তামাকু পান" ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
স্বানে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে, "গরম আজি অভিশয়।"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।

বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায় তৃফান-মাঝে ক্ষীণ তরী— কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি। হৃদয়ে যেথা হতে গানের হুর উছিস উঠে নিজস্থথে হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে— কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ তু দিকে ধায় তুই জনে, তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের অমে হারায়ে গেল কী করিয়া,
আবার ভাড়াভাড়ি ফিরিয়া গাহে— লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে যায়, পড়ে না মনে, শরমে মস্তক নাড়ি
আবার শুরু হতে ধরিল গান— আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
দিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল স্থরটুকু ধরি,
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা-হা করি।

কোধায় দূরে গেল হুরের খেলা, কোথায় ভাল গেল ভাসি, গানের হুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি, অশ্রু-মুকুতার রাশি। কোলের সধী তানপুরার 'পরে রাখিল লভ্জিত মাধা— ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা। নয়ন ছলছল, প্রতাপরায় কর বুলায় তার দেহে— "আইস হেথা হতে আমরা যাই" কহিল সকরুণ স্নেহে। শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসবঘর বাহিরে গেল চুটি প্রাচীন সথা ধরিয়া তুঁতু দোঁহা-কর।

বরজ্ঞ করজোড়ে কহিল, "প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নৃতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নৃতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে তুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
ভটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেখা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।

বোট। শিলাইদহ ২৪ আবাচ ১২৯৯

## পুরাতন ভূত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, "কেন্টা বেটাই চোর।"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি "কেন্টা"—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ কেলিতে তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসৈ তুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা;
মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা"—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জলে যায় পিন্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভূত্য।

ষরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, "আর পারি নাকো, রহিল তোমার এ ঘর-তুরার, কেন্টারে লয়ে থাকো। না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো। গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার— করিলে চেন্টা কেন্টা ছাড়া কি ভূতা মেলে না আর!" শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে; বলি তারে, "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।" ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি, হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি—প্রসন্ধ মুখ, নাহি কোনো তুখ, অতি অকাতর চিন্ত। ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে— মোর পুরাতন ভূতা!

সে বছরে ফাঁকা পেন্ কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীরুন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিন্যু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
"পরদেশে গিয়ে কেফারে নিয়ে কফ অনেক পাবে।"
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে—
কৃষ্ণকাস্ত অতি প্রশাস্ত, তামাক সাজিয়া আনে!
ক্রাম তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য!
যত তারে তুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভূতা!

নামিত্ব শ্রীধামে— দক্ষিণে বামে পিছনে সমূখে যত লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত। জন-ছয়-সাতে মিলি এক-সাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা; মনে হল আশা, আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি!
কোথা হা হস্ত, চিরবসস্ত ! আমি বসস্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্লের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ;
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, "কেইট আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বৃঝি নাহি বাঁচে।"
হেরি তার মৃথ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, "কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল জ্বে;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল চু দিন, বন্ধ হইল নাড়ী;
এতবার তারে গেমু ছাড়াবারে, এত দিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিমু সারিয়া তীর্থ;
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভূতা।

## তুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে-তুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন ? এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামা, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে তুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি!
সপ্ত পুরুষ যেথায় মামুষ সে মাটি সোনার বাড়া!
দৈত্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁথি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মোনভাবে;
কহিলেন শেষে কুর হাসি হেসে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
ভাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল তু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ম্যাসাবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিয়—
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, ফত মনোরম দৃশ্য।

ভূধরে সাগরে বিজ্ञনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভূলিতে পারি নে সেই ছুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এইমত কাটে বছর পনেরো-যোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল।

নমোনমো নমঃ স্থানর মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর স্মিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াস্থনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আফ্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল, নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু, বঙ্গের বধু জল লয়ে যায় ঘরে—
"মা" বলতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিমু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে—
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
ভ্রষাতুর শেষে পঁছছিমু এসে আমার বাড়ির কাছে।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ, একি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শাস্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।

সেই মনে পড়ে জৈয়েষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম—
অতি ভাবের উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম;
সেই স্থমধুর স্তক তুপুর, পাঠশালা-পলায়ন—
ভাবিলাম, হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল খাস শাখা তুলাইয়া গাছে;
তুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা—
স্পেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকাকু মাথা!

হেনকালে হায় যমদূহ প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম স্থরে পাড়িতে লাগিল গালি !
কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
ছাট ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব !"
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ;
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, "মারিয়া করিব থুন!"
বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু ছুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অভিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে!
ছুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

### দেবতার গ্রাস

প্রামে প্রামে সেই বার্জা রটি গেল ক্রমে মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি কত বালবৃদ্ধ নরনারী; নৌকা চুটি প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, "হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।" বিধবা যুবতী—
তুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে— অন্যুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। "স্থান কোথা আর"
মৈত্র কহিলেন তারে। "পায়ে ধরি তব"
বিধবা কহিল কাঁদি, "স্থান করি লব
কোনোমতে একধারে।" ভিজে গেল মন,
তবু ঘিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
"নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে।"
উত্তর করিল নারী, "রাখাল ? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে

বহু দিন ভুগেছিমু সৃতিকার ছরে,
বাঁচিব ছিল না আশা; অন্ধদা তথন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্রে— সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
তুরস্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশুজ্বলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে স্থাথ
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।"

সন্মত হইল বিপ্র । মোক্ষদা সত্তর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সহীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে ।
ঘাটে আসি দেখে সেথা আগে-ভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী-'পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে । "তুই হেথা কেন ওরে"
মা শুধালো । সে কহিল, "ঘাইব সাগরে ।"
"যাইবি সাগরে ! আরে, ওরে দফ্য ছেলে,
নেমে আয় ।" পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল ছুটি কথা, "ঘাইব সাগরে ।"
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে

1.

রহিল লে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
আক্ষণ করুণ সেহে কহিলেন হেসে,
"থাক্ থাক্, সঙ্গে যাক।" মা রাগিয়া বলে,
"চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অমুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ—
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়,
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।"

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্ধদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, "বাছা, কোখা যাবি ওরে !"
রাখাল কহিল হাসি, "চলিমু সাগরে ।
আবার ফিরিব মাসি !" পাগলের প্রায়
অন্ধদা কহিল ডাকি, "ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে তুরস্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে ! জন্ম হতে তার

মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।
নাধাল কহিল, "মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।" বিপ্র সেহভরে
কহিলেন, "যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শাস্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই; যাতায়াতে মাস-ছুই কাল—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।"

শুভক্ষণে তুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি, দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী অশ্রুচোখে। হেমস্তের প্রভাতশিশিরে ছলছল করে গ্রাম চুর্ণীনদীতীরে।

যাত্রাদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হল মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহুবেলা
জোয়ারের আশে। কোতৃহল-অবসান
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল তথ্যু জল,
দেখে দেখে চিন্ত তার হয়েছে বিকল।

মস্ণ চিক্কণ কৃষ্ণ কৃটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহন সর্পসম ক্রুর
খল জল ছল-ভরা; তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গাঁজছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্লেহময়ী, অয়ি মৌনমুক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুধ্নে, কী বিপুল টানে
দিগস্তবিস্কৃত তব শাস্ত বক্ষ-পানে।

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অধীর উৎস্থক কণ্ঠে শুধায় ব্রাক্ষণে, "ঠাকুর, কথন আজি আসিবে জোয়ার।"

সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার তুই কুল চেতাইল আশার সংবাদে। ফিরিল তরীর মুখ, মৃত্রু আর্তনাদে কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দগীতে সিশ্ধর বিজয়রথ পশিল নদীতে— আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি স্বরিত উত্তরমূথে থুলে দিল তরী। রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে, "দেশে পঁত্তিতে আর কত দিন আছে।'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ গুই ছেড়ে উত্তর-বায়ুর বেগ ক্রমে ওঠে বেড়ে! রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীতে উত্তাল উদ্দাম। "তরণী ভিড়াও তীরে" উচ্চকর্পে বারম্বার করে যাত্রীদল। কোথা তীর! চারি দিকে ক্ষিপ্তোমান্ত জল আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি লক্ষ লক্ষ হাতে, আকাশেরে দেয় গালি ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা, অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্ৰ বারিরাশি প্রশান্ত সূর্যান্ত-পানে উঠিছে উচ্ছাসি উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল ঘুরে টলমল তরী অশাস্ত মাতাল মৃতসম! তীব্রশীতপবনের সনে

মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্. কেহ বা ক্রন্দ্রন করে ছাড়ি উপর্বভাক ডাকি আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে চক্ষু মৃদি করে জপ। জননীর বুকে রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে। তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে. "বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ. যা মেনেছে দেয় নাই. তাই এত ঢেউ— অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা---করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা ক্রন্ধ দেবতার সনে।" যার যত ছিল অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল না করি বিচার। তবু, তথনি পলকে ত্রীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে। মাঝি কহে পুনর্বার, "দেবতার ধন কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্। ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তথনি ' মোক্ষদারে লক্ষ্য করি. "এই সে রমণী দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে চুরি করে নিয়ে যায়।" "দাও তারে ফেলে" এক বাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠর

যাত্রী সবে। কহে নারী, "হে দাদাঠাকুর, রক্ষা করো, রক্ষা করো।" তুই দৃঢ় করে রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে। ভৎ সিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ. "আমি তোর রক্ষাকর্তা। রোধে নিশ্চেতন মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে— শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে ! শোধ দেবতার ঋণ: সতা ভঙ্গ ক'রে এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!" মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্থ নারী আমি, কী বলেছি রোষবশে— ওগো অন্তর্যামী, সেই সভ্য হল! সে যে মিথ্যা কভ দুর তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর! শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা. শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।"

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি বল করি রাখালেরে নিল ছিঁড়ি কাড়ি মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি চুই আঁখি ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি দত্তে দন্ত ঢাপি বলে। কে তাঁরে সহসঃ মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা— मः भिल वृन्ठिकमः । "माति ! माति ! माति !" বিদ্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি নিকপায় অনাথের অন্তিমের ডাক। চীৎকারি উঠিল বিপ্র, "রাখু রাখ্রাখ্।" চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহুর্তের তরে ফুটস্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ "মাসি" বলি ফুকারিয়া মিলালো বালক অনন্ততিমিরতলে; শুধু ক্ষীণ মুঠি বারেক ব্যাকুল বলে উপ্ব-পানে উঠি আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে। "ফিরায়ে আনিব তোরে" কহি উপ্রশাসে ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে— আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে।

১৩ কার্তিক ১৩০৪

## নিষ্ফল উপহার

নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল—

তুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল!

সংকীর্ণ গুহার পথে মূর্ছি জলধার
উদ্মন্ত প্রলাপে ওঠে গর্জি অনিবার।

এলায়ে জটিল বক্র নিঝ'রের বেণী নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রোণী। স্থির তাহা, নিশিদিন তবু যেন চলে— চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে, মেঘেরে ডাকিছে গিরি ইঙ্গিত বাড়ায়ে। তৃণহীন স্থকঠিন শতদীর্ণ ধরা, রৌদ্রবর্ণ বনফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে, দাঁড়ায়ে রয়েছে গিব্রি আপনার ছায়ে— পথশৃন্য, জনশৃন্য, সাড়া-শব্দ-হীন। ভূবে রবি যেমন সে ভূবে প্রতিদিন। রঘুনাথ হেথা আসি যবে উন্তরিলা শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা। রঘু কহিলেন নমি চরণে তাঁহার, "দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।"

বান্থ বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল আশিসিলা মাথায় পরশি করতল। কনকে মাণিক্যে গাঁথা বলয় তুখানি গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি তুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে, দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে অঙ্গুলে। হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি হানিতে লাগিল শত আলোকের ছরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি, আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি। সহসা একটি বালা শিলাতল হতে গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা" চীৎকার করি রঘুনাথ ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে ছু হাত। আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমন কায় একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ, নিভৃত অন্তরে তাঁর জাগে পাঠস্থ। কালো জল কটাক্ষিয়া চলে খুরি ঘুরি, যেন সে ছলনা-ভরা স্থগভীর চুরি।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু, যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু। সিক্ত বন্ত্রে, রিক্ত হাতে, শ্রাস্ত নতশিরে রযুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

"এখনো উঠাতে পারি" করজোড়ে যাচে, "যদি দেখাইয়া দাও কোনখানে আছে।" দিতীয় কন্ধণখানি ছুঁড়ি দিয়া জলে গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে।"

#### **मीनमान**

নিবেদিল রাজভূতা, "মহারাজ, বহু অমুনয়ে সাধুশ্রেষ্ঠ নরোন্তম তোমার সোনার দেবালয়ে না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে যেরি তাঁরে দরদর-উদবেলিত আনন্দধারায় ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায় দেবাঙ্গন; ভূঙ্গ যথা স্বৰ্ণময় মধুভাগু ফেলি সহসা কমলগন্ধে মন্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মালিত পদ্ম-উপবনে উন্মুখ পিপাসা-ভরে, সেইমত নরনারীগণে সোনার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি বিভরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে একা দেব বিক্ত দেবালয়ে 🖓

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
"হেরো, প্রভু, স্বর্ণ-শীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়— তারে কেন করিয়া বর্জন

দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রাস্তে বসে।" "সে মন্দিরে দেব নাই" কহে সাধু।

• রাজা কহে রোষে,
"দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রাহ—
শৃস্য তাহা ?"

"শৃন্য নয়, রাজদত্তে পূর্ণ" সাধু কহে— "আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।"

ক্র কুঞ্চিয়া কহে রাজা, "বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া, পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান, তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাই কোনো স্থান!"

শান্তমুথে কহে সাধু, "যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন বিংশতি সহস্র প্রক্তা গৃহহীন অন্ধবন্ত্রহীন দাঁড়াইল ঘারে তব, কোঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায় অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়, অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর দেবতারে সমর্পিলে ! সেদিন কহিলা ভগবান,
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্তনীলিমামাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্যা, শান্তি, দয়া, প্রেম । দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কুপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান !' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তকতলে দীনসাথে দীনের আশ্রায় ।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে ক্ষীত ফেনু যথা শৃত্যময়
তেমনি পরম শৃত্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে
স্বর্ণ আর দর্পের বুদবুদ।"

রাজা জ্বলি রোষানলে কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ ক'রে এ মুহুর্তে চলি যাও।"

সন্ধ্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে, "ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত করে। ভক্তজনে।"

২০ প্রাবণ ১৩০৭

#### বিসর্জন

চুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর বয়স না হতে হতে পুরা তু বছর। এবার ছেলেটি তার জিদ্মিল যখন স্বামীরেও হারালো মল্লিকা। বন্ধুজন বুঝাইল- পূর্বজন্মে ছিল বহু পাপ. এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ। শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে। ব্রভধ্যান-উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে कार्ड मिन धृत्भ मीत्भ देनत्वर ठम्मत्न, পূজাগৃহে; কেশে বাঁধি রাখিল মাতুলি কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি; শুনে রামায়ণকথা; সন্ন্যাসী-সাধুরে ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে। বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্ব-নীচে সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে অপন সম্ভান-লাগি; সূর্য চন্দ্র হতে পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি— কোনোমতে

কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে, পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে পাছে কারো লাগে ব্যথা, সকলের কাছে আকুল বেদনা-ভরে দীন হয়ে আছে।

যখন বছর-দেড বয়স শিশুর---যকুতের ঘটিল বিকার : জ্বাতুর দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে মানিল মানত মাতা, পদামূত লয়ে করাইল পান, হরিসংকীর্তন-গানে কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শাস্তি নাহি মানে। কাঁদিয়া শুধালো নারী, "ব্রাহ্মণঠাকুর, এত হুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর! দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই. দিয়েছি এত যে পূজা, তবু রক্ষা নাই! তবু কি নেবেন তারা আমার বাছারে! এত ক্ষধা দেবতার! এত ভারে ভারে নৈবেছা দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা. সর্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না !" ব্রাহ্মণ কহিল, "বাছা, এ যে ছোর কলি। অনেক করেছ বটে, তবু এও বলি—

আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো ? সভাযুগে যা পারিত তা কি আজ পারে৷ ? দানবীর বর্ণ-কাছে ধর্ম যবে এসে পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাক্ষণের বেশে, নিজ হস্তে সন্তানে কাটিল: তথনি সে শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমেষে। শিবিরাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে— পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে। তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমগুলে। মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি মার কাছে--- তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত মা-গঙ্গার কাছে। শেষে পুত্রজন্ম-পরে, অভাগী বিধবা হল: গেল সে-সাগরে. কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা-গঙ্গারে ডেকে. 'মা. তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে-এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই, এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই। যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী মকরবাহিনী-রূপে হয়ে মূর্তিমতী

শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে মার কোলে সমর্পিল।— নিষ্ঠা এরে বলে।

মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির ক'রে, আপনারে ধিকারিল, "এত দিন ধরে রথা ব্রত করিলাম, র্থা দেবার্চনা— নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।"

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বাবৈশে; অঙ্গ যেন অগ্নির মতন।
ঔষধ গিলাতে যায় যত বার বার
পড়ে যায়— কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর।
দন্তে দন্তে গেল আঁটি। বৈছ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শৃশু বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়নশিয়রে,
একা শোকাভুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোভিহীন আঁখি মেলি যেন চারি ধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর—
"ও মানিক, ওরে সোনা, এই-যে মা তোর,
এই-যে মায়ের কোল, ভয় কী রে বাপ।"
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ

চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদার থুলৈ গেল; ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি; সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি পশিল গৃহের মাঝে। চমকিল নারী, দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শযাতল ছাড়ি; কহিল, "মায়ের ডাক ওই শোনা যায়— ও মোর ছঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়— তোর মার কোল চেয়ে স্থশীতল কোল আছে ওরে বাছা।"

জাগিয়াছে কলরোল
অদ্রে জাহ্নবীকলে, এসেছে জোয়ার
পূণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা, গেল শৃহ্য ঘাট-পানে।
কহিল, "মা, মার বাথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দে গো মা, জুড়ায়ে
একমাত্র ধন মোর দিমু তোর পায়ে
একমনে।" এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি। বহুক্ষণ আঁথি মেলিল না।
ধ্যানে নির্থিল বসি. মকরবাহনা

জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে করে এসেছেন, রাখি তার শিরে
একটি পদ্মের দল। হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কাস্তি ধরি দেবী-কোল কেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, "রে ছুঃখিনী, এই তুই ধর্,
তোর ধন তোরে দিমু।" রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, "কই মা… কোথায়!"…
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রক্ষনী;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী, "দিবি নে ফিরায়ে!"
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে।

र बाधिन ১००७

### জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলা মাত্র।
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজো মোর এ কা এ অনাস্থি।
শীষ্ত্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপন্মে—

#### জুতা-আবিশার

"যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে।"

শুনিয়া রাজা ভাবিল তুলি তুলি;
কহিল শেষে, "কথাটা বটে সতা।
কিন্তু আগে বিদায় করে৷ ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধূলা-অভাবে না পেলে পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথো,
কেন বা তবে পুষিত্ব এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভূত্যে।
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।"

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতন-ভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী—
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বিসাল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নস্ত।

অনেক ভেবে কহিল, "গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্ত।"
কহিল রাজা, "তাই যদি না হবে
পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে।"

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে-সতেরো লক্ষ.
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য;
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, "করিতে ধুলা দূর
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর।"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিন্তি। পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক, নদীর জলে নাহিকো চলে কিন্তি। জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেফা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিন্ধরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, "এমনি সব গাধা,
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।"

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বিসল পুন যতেক গুণবন্ত—

ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্যে
ধুলার হায় নাহিকো পায় অন্ত।
কহিল, "মহী মাতুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।"
কহিল কেহ, "রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।"

কহিল রাজা, "সে কথা বড়ো থাঁটি, কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ— মাটির ভরে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে ,আমি বন্ধ।"
কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।"
কহিল সবে, "হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমত চামার যদি মেলে।"

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমত চর্ম।
তথম ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহক্রে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের তুটি চরণ ঢাকো তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

কহিলা রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশস্ক।"
মন্ত্রী কহে, "বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।"
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে—
মন্ত্রী কহে, "আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে!"
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
বাঁচিল গোব, রক্ষা পেল ধরা।

# প্রথম ছত্ত্রের সূচী

| অম্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে         | <b>&amp;</b> ર |
|----------------------------------------------|----------------|
| অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে                | ٤٥             |
| আরঙজেব ভারত যবে                              | <i>\</i>       |
| একদা তুলদীদাস জ্বাহ্নবীর তীরে                | 9              |
| <b>একদিন শিখগুরু গো</b> বিন্দ নির্জনে        | ۵۵             |
| <b>কত কী যে আদে কত</b> কী যে যায়            | 202            |
| কথা কণ্ড, কথা কণ্ড                           | ۵              |
| কহিলা হবু, শুন গো গোবুরায়                   | > %8           |
| কোশলনুপতির তুলনা নাই                         | ર              |
| গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি | 500            |
| গ্রামে গ্রামে দেই বার্তা রটি গেল ক্রমে       | 783            |
| জলুম্পর্শ করব না আর                          | > 0            |
| তুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর                  | 2 3 4          |
| ছুর্ভিক্ষ শ্রাবন্তীপুরে যবে                  | ৬৫             |
| নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে                | 90             |
| নিবেদিল রাজভূত্য, মহারাজ, বহু অনুনয়ে        | 200            |
| নিমে আবর্তিয়া ছুটে গমুনার জল                | 503            |
| নূপতি বিষিদার                                | ૭              |
| পঞ্চনদীর তীরে                                | 96             |
| পত্ৰ দিল পাঠান কেসর খাঁরে                    | . دد           |
| পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল                   | ь              |
| পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও                        | 58:            |
| প্ৰভূ বৃদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি             | >:             |

### প্রথম চত্তের স্চী

| প্রহর-পানেক রাভ হরেছে ওধু                    | >>⊷           |
|----------------------------------------------|---------------|
| বন্ধু, ভোমরা ফিরে যাও ঘরে                    | 3)            |
| বিষয়া প্রভাতকালে সেভারার ত্বর্গভালে •       | >•            |
| বহে মাঘ মাসে শীভের বাভাস                     | ee            |
| বিপ্র কছে, রমণী মোর                          | 2.            |
| ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ, খ্যাতি রটিয়াছে দেশে   | <del>96</del> |
| ভৃতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অভি ঘোর       | ১৩৭           |
| মারাঠা দস্ত্য আদিছে রে <del>ও</del> ই        | <b></b> ≀ર¢   |
| রাজকোৰ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর                 | 8 8           |
| শুধু বিঘে-ছুই ছিল মোর ভূঁই, আর স্বই গেছে ঋণে | 78.           |
| <b>নন্না</b> নী উপ <b>ভ</b> প্ত              | ৩৭            |

পশ্চিমবন্ধ মধ্যশিকা পূর্বং! মাধ্যমিক পরীকা বাংলা প্রথম ভাষার সহায়কপঠে: কাব্যগ্রন্থ



্ৰিশ্ব্য ১৫:০০ টাক: